

# কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

গ্রন্থনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

সম্পাদনা: মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী

খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী

আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার পয়েন্ট, সিলেট।

# কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

গ্রন্থনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

engineerazizulbari@gmail.com

সম্পাদনা: মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী ০১৭৩ ৭৯১ ৩৪৬৩ / ০১৭৩ ২৪৯ ৮২৮৮

প্রথম প্রকাশ: মুহাররাম ১৪৩৩ হিজরী, ফেব্রুয়ারী ২০১২ ঈসায়ী।

#### প্রকাশক:

মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান সহকারী সচিব, খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ।

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

#### কম্পিউটার কম্পোজ ও অঙ্গসজ্জা:

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ।

মুদ্রণ: দি কাসওয়া কম্পিউটার, ০১৭১১ ৪৭৮ ২৪৪।

প্রাপ্তিস্থান: জামিয়া রাব্বানিয়া, গদিরাশী, জকিগঞ্জ, সিলেট।

মো: ০১৭৩৭ ৯১৩ ৪৬৩।

হুসাইনিয়া কুতুবখানা, কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

মো: ০১৭১৪ ৭০৪ ৬৫৬।

হাদিয়া: ৬০ টাকা।

Quran-Hadiser Aloke Mazhaber Gurutha o Namaz (Importance of Mazhab and Namaz in the light of Quran and Hadis); by Engineer Azizul Bari, edited by Maulana Faruq Ahmad Jakigangi. Published by Khanqa-e-Aminia-Asgaria Prokashoni, Sylhet. Publication date, January 2012. Price Tk 60 / £ 2.50

#### সম্পাদকের আরজ œ ভূমিকা ٩ প্রথম পরিচ্ছেদ তাক্বলিদ - ইসলামী শরীয়তে কোন বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ ৯ কুরআন শরীফ থেকে তাকুলিদের প্রমাণ 28 হাদীস শরীফ থেকে তাকুলিদের প্রমাণ 36 শরীয়তের ক্ষেত্রে তাকুলিদের গুরুত্ব: একটি প্রশ্নু ও এর উত্তর 76 একনজরে মাজহাব মানার গুরুত্ব 90 মাজহাব না মানার কুফল 90 দিতীয় পরিচেছদ: হানাফী মাজহাব সম্পর্কে দু'টি প্রশ্নু ও তার সঠিক জবাব ৩২ তৃতীয় পরিচ্ছেদ: নামাযের ফাজাইল ও গুরুত ৩৯ চতুর্থ পরিচ্ছেদ হানাফী মাজহাব মুতাবিক কুরআন-হাদীস শরীফ থেকে নামায 83 চামড়ার মুজার উপর মাছাহ ৫৭ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সঠিক সময় (b) ইক্বামতের সঠিক পদ্ধতি 50 নামাযের সময় মাথা ঢাকা (টুপি পরা) ৬১ কানের লতি পর্যন্ত দু'হাত উত্তোলন ৬১ হাতদ্বয় নাভির নীচে বাঁধা ৬২ ছানা পাঠ ৬৩ হানাফী মতে আ-মিন আস্তে বলা সুনাত ৬8 তাশাহহুদের সময় শাহাদাত অঙ্গুলি উঠানো OP নামায শেষে হাত তুলে দু'আ পড়া 90 বিতর নামায তিন রাকআত 98 তারাবীর নামায ২০ রাকআত 96 মুসাফির হওয়ার ক্ষেত্রে ভ্রমণের দূরত্ব 6.4 মু'মিনের নামায b16 একনজরে হানাফী পদ্ধতিতে নামায b-b-

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد:

### সম্পাদকের আরজ

আলহামদুলিল্লাহ! মহান আল্লাহর পবিত্র দরবারে শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। তাঁর অপরিসীম কৃপায় 'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ' থেকে তাকুলিদ, মাজহাব ও হানাফী পদ্ধতিতে সুনাত তরীকায় নামাযের উপর এই গুরুত্বপূর্ণ কিতাবটি আমরা প্রকাশ করতে পেরেছি। এ যুগের বিভিন্ন ফিতনার মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিকর একটি ফিতনা মুসলমানদেরকে দ্বীন পালনে বিভ্রান্ত করে যাচ্ছে। একদল লোক মাজহাববিরোধী প্রচারণা বেশ ছড়িয়ে দিচ্ছে। তারা বলে বেড়াচ্ছে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন কর্তৃক প্রচলিত মাজহাবের কোন প্রয়োজন নেই! তাদের দাবী, দ্বীন পালনে কুরআন ও সুন্নাহকে অনুসরণ করতে হবে, কোন ইমামের অনুসরণ গ্রহণযোগ্য নয়। সাধারণ মানুষকে এরূপ বক্তব্য দ্বারা তারা 'বোকা' বানানোর চেষ্টা করে। অথচ পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফকে চয়ন করে আমাদের মহাত্মন আইম্মায়ে মুজতাহিদীন এবং তাঁদের অনুসারীরা জীবনভর সাধনা করে আল্লাহর বিধান পালনের সঠিক পস্থা আমাদেরকে পেশ করে গেছেন। উম্মাহর প্রত্যেক সদস্য মাজহাবের অনুসরণ করে আসছেন ইসলামের আদিকাল থেকেই। কিন্তু নতুন এই '**খাইর মুকাল্লিদ**' দলটি প্রতারণামূলক কথা দারা মানুষকে গোমরাহ বানাচ্ছে। তাদের ধারণা, অতীতের মুজতাহিদ ইমাম এবং উলামা কেউই দ্বীনকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি! আমরা এদের বিভ্রান্তি থেকে আল্লাহর দরবারে পানা চাই।

বর্তমান গ্রন্থে আমরা লা-মাজহাবীদের প্রচারণা ও দ্রান্ত আক্বীদার উপর তেমন বেশী আলোচনা করি নি। বরং আমরা তাক্বলিদ, মাজহাব, হানাফী মাজহাবে সুন্নাত তরীকায় নামায পদ্ধতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কুরআন-হাদীসের আলোকে আলোচনা করেছি। এ থেকে সাধারণ পাঠকরা সহজেই বুঝতে সক্ষম হবেন যে, মাজহাব মানা ওয়াজিব। প্রত্যেক মুসলমানকে তার পছন্দসই মাজহাব মুতাবিক আমল করতে হবে। অন্যথায়

#### কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

তিনি বিভ্রান্ত হবেন, এমনকি পথভ্রষ্ট হওয়ারও বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। নৈতিক দায়িত্ববোধে মানুষকে বিভ্রান্তির বেজাড়াল থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে একমাত্র আল্লাহর সম্ভণ্টি লাভের আশায় এই কিতাবখানা আমরা প্রণয়ন করেছি। আশা করবো, কিতাবটি পাঠ করার পর লা-মাজহাবীদের খপ্পর থেকে পাঠকরা মুক্ত থাকবেন। নিজেকে ফিতনার বেড়াজাল থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। সর্বক্ষেত্রে আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার সাহায্য কামনা করি।

অবশেষে খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া সম্পর্কে দু'একটি কথা ব্যক্ত করছি। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী যুগের ওলীয়ে কামিল কুতবে যামান হযরত মাওলানা আ-মিনুদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সিলেট শহরের সুবিদবাজারস্থ আলী সেন্টার মার্কেটের উপরে স্থাপিত মডার্ণ জেনারেল হাসপাতালে ইন্তিকাল করেন। এর ১৪ দিন পর, অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১০ ঈসায়ী 'খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, কুতবে যামান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আলী সেন্টারের মালিক গ্রন্থকার ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারীর পিতা হাজী আলী আসগর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইশারায় দ্বীনি খিদমাতের উদ্দেশ্যে এই খানকাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দাওয়াত, তালিম, যিকর, ইবাদত, তাযকিয়ায়ে নফস এবং খিদমাতের মাধ্যমে আমরা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। পাঠকদের প্রতি সবিনয় নিবেদন, আমাদের জন্য খাস দিলে দু'আ করবেন। আল্লাহ্ তা'আলা যেনো এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করেন।

মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী পরিচালক, খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।

# بسم الله الرحمن الرحيم

# ভূমিকা

আল-হামদুলিল্লাহ! মহান রাব্বুল আলামীনের অপরিসীম কৃপায় বহুতরের ফিতনার এ যুগে মাজহাব ও নামাযের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর এই গ্রন্থটি পাঠকদের হাতে আমরা তুলে দিতে পেরেছি। তাকুলিদ ও মাজহাবের সঠিক ব্যাখ্যা, এর হাক্বিকাত ও সুন্নাত পদ্ধতিতে মাজহাবের শিক্ষানুযায়ী নামায আদায় ইত্যাদি বিষয়ের উপর সরল ভাষায় আলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

অনেক মুসলমান ইবাদাতের ক্ষেত্রে তারতম্য দেখে সন্দিহান হয়ে পড়েন। মাজহাব এবং তাকুলিদ সম্পর্কে স্বল্প-জ্ঞাত অনেকে এটা অনুধাবন করেন না যে, ইসলামে ঐতিহ্যবাহী ও সঠিক কয়েকটি বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি আছে যা সবাইকে পালন করতে হয়। তারা বুঝতে পারেন না ও সময় সময় বিভ্রান্ত হন যখন নামায আদায়কালে দেখতে পান, ইমাম সাহেব ফাতিহা পাঠান্তে পার্শ্ববর্তী মুসল্লি সজোরে 'আ-মিন' বলছেন কিংবা রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সিজদায় যাওয়ার পূর্বে হাত উত্তোলন করে তাকবীর দিচ্ছেন- অথচ একই সময় নিজে তা পালন করছেন না। তখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এরা এভাবে নামায আদায় করেন কেন? তার নিজেরটা কি সঠিক নয়? এসব প্রশ্ন থেকে শেষ পর্যন্ত অপর মুসলিম মুসল্লি ভাইয়ের প্রতি বৈরি ভাবও সৃষ্টি হতে পারে। অনেক সময় নিজেরটা সঠিক কি না সেদিকে খেয়াল না রেখে অপরের নামায পড়াকে সঠিক নয়, বা এরা জানেন না, ইত্যাদি ধারণা জন্ম নেয়। আর এ থেকে সময় সময় তর্ক বিতর্কের সূত্রপাতও ঘটে, একে অন্যের নামায ও ইবাদাতকে কঠিন ভাষায় সমালোচনা শুরু করেন, যা কারোর জন্যই কল্যাণকর হতে পারে না। অপরদিকে কেউ কেউ অন্যের নামায পদ্ধতিকে বিনাপ্রশ্নে অনুসরণ করে থাকেন। ফলে নিজের মনে বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন জাগে-আমি হয়তো সারা জীবন ভুল পদ্ধতিতে নামায আদায় করে ফেলেছি!

নামাযে উপরোক্ত এসব পার্থক্যের আসল কারণ কী হতে পারে? এসব উপায় ও পদ্ধতির মধ্যে কোনো কোনোটি কি সঠিক নয় কিংবা ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বহির্ভূত? এছাড়া ঐতিহ্যবাহী ও সুপ্রতিষ্ঠিত চার মাজহাব কি

#### কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

মূল্যহীন বা অগ্রহণযোগ্য? এ চারটি ছাড়াও আরো কোন মাজহাব আছে কি, কিংবা এগুলোর মধ্যে একটা থেকে আরেকটার মূল্য কি মহান আল্লাহ পাকের নিকট অধিক শ্রেষ্ঠ?

উপর্যুক্ত প্রশ্নাবলীর জবাব আমরা কুরআন, হাদীস, চার মাজহাবের ইমাম তথা আইয়াম্মায়ে মুজতাহিদীন দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত সিন্ধান্ত থেকে উপস্থাপন করার চেষ্টা চালিয়েছি। বিশেষ করে 'হানাফী' মাজহাবের অনুসারী অসংখ্য মানুষের সুবিধার্থে এ মাজহাব অনুযায়ী নামায আদায়ের সুন্নাত পদ্ধতির উপর বিশদ আলোচনা করেছি। 'খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া'র গবেষণা বিভাগের বিজ্ঞা শূরা সদস্যবৃদ্দ ও গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর যৌথ প্রচেষ্টার ফলে এ গ্রন্থখানা পাঠকমহলে উপহার দিতে পেরেছি। মাওলানা ফারুক আহমদ জকিগঞ্জী সাহেবের সুযোগ্য সম্পাদনা ও মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান সাহেবের একান্ত সহযোগিতা থেকে আমি বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি। আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আমাদের আশা ও দৃঢ় বিশ্বাস, এ কিতাবটি পাঠের পর 'মাজহাব' (ഫ്.এ.), 'তাকুলিদ' (تَفَلَيد) ইত্যাদির গুরুত্ব ও সঠিক সুন্নাত পদ্ধতিতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কারো মনে কোন ধরনের সন্দেহ থাকবে না। সর্বোপরি এ ব্যাপারে বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে আমরা মুক্ত থাকবো। আমরা আল্লাহর দরবারে তাওফিক কামনা করি।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাঁর পছন্দসই সঠিক পদ্ধতিতে নেক আমল করার তাওফিক দিন এবং তাক্বলিদের হাক্বিকাত ও গুরুত্ব অনুধাবনে সাহায্য করুন। আ-মিন।

> গ্রন্থকার জানুয়ারী ২০**১**২ ঈসায়ী।

### প্রথম পরিচ্ছেদ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُو الَّطِيعُو اللَّهَ وَأَطِيعُو اللَّوَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمُ -"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রাসূল এবং উলুল আমরদের অনুকরণ করো" (নিসা (৪) : ৫৯)।

# তাক্বলিদ - ইসলামী শরীয়তে কোন বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ

'তাক্লিদ' (تقلید) একটি আরবী শব্দ, এর পারিভাষিক অর্থ হলো: অপরের কোন বক্তব্য বিনা দ্বিধা, প্রশ্ন ও প্রমাণ ছাড়া মেনে নেওয়া এ কথা বিশ্বাস রেখে যে, বক্তব্যটি প্রমাণ ও বাস্তবতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অর্থাৎ সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নাই।

## আমরা তাকুলিদের উপর নির্ভরশীল

তাক্লিদ বা অপরকে সঠিক মনে করে তার কথায় বিশ্বাস রাখা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। আমরা যদি আমাদের মা-বাবা, শিক্ষক, মুরুব্বী প্রমুখের তাক্লিদ না করতাম তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকাও কঠিন হতো। আমাদের বাবা বলেছেন, এটা ভলো ওঠা খারাপ-আমরা তা সঠিক মনে করেছি। আমাদের উস্তাদ বলেছেন, এভাবে পড়, এলেখার অর্থ এটা- এই অঙ্কের সমাধান এরূপ ইত্যাদি- আমরা তা বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছি ও তার কথামতো শিক্ষা করেছি। এভাবে চিন্তা করলে এটা সহজেই অনুমেয় যে, তাক্লিদ বা অপরের কথা ও কাজকে অনুসরণ ছাড়া কোন উপায় নেই। মানবসৃষ্টির শুরু থেকেই এভাবে মানুষ একে অন্যের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা রেখে আসছে। বাস্তবে মানবতার বুদ্ধিগত উনুয়নের মূল সূত্রই হচ্ছে এই অনুসরণ-অনুকরণ। আর এই বিশ্বাস ও অনুসরণ-অনুকরণের নামই হচ্ছে তাক্লিদ।

তাক্বলিদের উপর আমরা কতটুকু নির্ভরশীল তার আরো দৃষ্টান্ত হলো সৈন্যদেরকে বিনা দিধায় কমান্ডারের নির্দেশ মানা, সরকারী বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাকে সরকারের নির্দেশ মান্য করা, দেশের আইন-কানুন মেনে চলা ইত্যাদি। কোন দেশ বা জাতির মধ্যে উপরোক্ত ব্যাপার-স্যাপারে যদি মানুষ সবকিছু অমান্য শুরু করে এই বলে যে, তা সঠিক কি না প্রমাণ লাগবে, তাহলে উপায় কি হবে? দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কি আদৌ সম্ভব হবে? এককথায়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকুলিদ ছাড়া কোন উপায় নেই- আমাদের মানসিক, শারীরিক, আত্মিক, বুদ্ধিন্নোয়ন, একাডেমিক, নৈতিক এবং সামাজিক উনুয়ন এই তাকুলিদের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ আমাদেরকে অবশ্যই উচ্চপর্যায়ের অথোরিটির নির্দেশ গ্রহণ এবং মান্য করতে হয়।

সুতরাং তাক্লিদের জরুরত যে কতটুকু তা আর বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। তবে ইসলামী শরীয়তের ক্ষেত্রে তাক্লিদের ব্যাপারে দু'টি বিষয় আমাদের জানতে হবে। প্রথমটি হলো: 'উযুব বিষ যাত'- وجوب بالذات বিষয়েবং দুইযুব বিল-থায়ের' - وجوب بالغير

প্রথমটির অর্থ হলো, এটা নিজেই সত্তাগতভাবে আবশ্যক। যেমন, ঐসব ব্যাপার যা ইসলামী শরীয়তে, 'ফর্য', 'ওয়াজিব', 'হালাল' বা 'হারাম' নামে পরিচিত।

দিতীয়টির অর্থ হলো, এমন সব বিষয় যা অন্য কোন কারণে আবশ্যক হয়েছে। অন্যকথায়, ঐসব হালাল-হারাম জিনিস যার মূল কারণ হলো অন্য কোন বিষয়, যা সরাসরি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এটাকে আমরা সেকেন্ডারী আবশ্যক বিষয় বলতে পারি।

এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ হলো, কুরআন ও হাদীসের লিখিত সংরক্ষণ। সহীহ হাদীস শরীফে আছে: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত,

# عَنَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّدُّ أُمِّيَّةُ لَا نَكْتُ وَلَا نَحْسُبُ

-"আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমরা একটি উদ্মি জাতি। আমরা লিখি না, হিসাবও করি না" [সহীহ বুখারী (১৭৮০), সহীহ মুসলিম]।

হাদীসটি চাঁদ দেখার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীস শরীফ লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা যাবে না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ইসলামের এই উভয় মৌলিক সূত্র লিখিতভাবে সংরক্ষণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং এ কারণে তা সংরক্ষিত হয়েছেও। অথচ এ নিয়ে সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন কোন মানুষ কোন দিন প্রশ্ন করে নি যে, কুরআন ও হাদীস লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা উপরোক্ত হাদীসের পরিপন্থী! এছাড়া এগুলো সঠিক ও নির্ভুল হওয়ার ক্ষেত্রে কেউ কোন দিন প্রমাণের জন্য দাবীও জানান নি।

সুতরাং কুরআন ও হাদীস শ্রীফ সংরক্ষণ হলো 'উযুব বিষ যাত', যা শরীয়ত দারা গুরুত্বহ করা হয়েছে। এই প্রয়োজনটি একান্ত আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এখনও এই জরুরত বহাল আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কুরআন ও হাদীস শরীফ এরূপ লিখিতভাবে সংরক্ষণ ছাড়া তা অক্ষত ও অপরিবর্তিত রাখা আদৌ সম্ভব নয়। আর এ কথাটি বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে- কারণ, হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর খিলাফতকালে কুরআন শ্রীফ লিখিতভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজন দাঁড়ায়- তা অবিকৃত রাখার জরুরত হেতু। আর এ কারণেই কুরআন ও হাদীস শরীফ লিখিতভাবে সংরক্ষণ **'ওয়াজিব'** হয়েছে। ইতিহাসটি সকলের জানা। সুতরাং কুরআন ও হাদীস শরীফ যুগ যুগ ধরে সঠিক ও অক্ষত অবস্থায় লিখিতভাবে সংরক্ষণ পুরো উম্মাহর নিকট একটি গ্রহণযোগ্য বিষয়। এভাবে লিখিতভাবে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাকে বলে 'উযূব বিল-গ্বাইর'। এটাও 'ওয়াজিব' সাব্যস্ত হয়েছে। একইভাবে যেহেতু এর জরুরত অনস্বীকার্য তাই ইসলামী আইনী ক্ষেত্রে 'তাকুলিদ' বা অপরকে অনুসরণ করা- 'ওয়াজিব' হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এটা দ্বিতীয় ক্যাটাগরী বা উযূব বিল-গ্বাইর এর অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং তাক্ত্লিদের জরুরতের ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকার কারণ থাকতে পারে না।

এককথায়, পবিত্র কুরআন হাদীসে যেসব ব্যাপার সরাসরি নির্দেশিত হয়েছে, যার সত্যতা যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন নেই। এগুলো ফরয়, ওয়াজিব ইত্যাদি হওয়া সুস্পষ্ট। এসবকে বলে 'উযূব বিয-যাত'। অপরদিকে যেসব ব্যাপার নিয়ে একজন 'মুজতাহিদ মুতলাক ইমাম' কুরআন-হাদীসের আলোকে গবেষণা করেছেন, তাকেই বলে 'উযূব বিল-গ্বাইর'। প্রথমটি কুরআন-হাদীসের সরাসরি নির্দেশাবলী থেকে প্রতিষ্ঠিত আর দ্বিতীয়টি কুরআন-হাদীসের আলোকে গবেষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মাসআলা-মাসাঈল।

উলামায়ে কিরাম বলেছেন, শরীয়তের প্রায় ২০ লক্ষাধিক মাসাঈল মূলত আইন্মায়ে মুজতাহিদীন অর্থাৎ মাজহাবের চার মহাত্মন ইমাম কুরআন ও হাদীস চয়ন করে গবেষণা করে গেছেন। এর মধ্যে ১০ ভাগের ১ ভাগ মাসাঈল 'উযুব বিয-যাত' এর অন্তর্ভূক্ত। বাকী ৯ অংশই 'উযুব বিল-থাইর' এর অন্তর্ভূক্ত। পরবর্তীতে আমরা মুজতাহিদ হওয়ার শর্তাবলীর একটি তালিকা উল্লেখ করছি। পাঠকরা অনুধাবন করতে পারবেন, কেন আজকের যুগে ইজতিহাদের যোগ্য কোন আলিম নেই। এমনকি আগের যুগের প্রসিদ্ধ মহাত্মন ইসলামী চিন্তাবিদরা যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাক্বলিদ করেছেন। নীচে প্রসিদ্ধ ক'জন মহাত্মনের নাম উল্লেখ করছি।

ইমাম আবু জাফর তাহাবী (হানাফী), ইমাম ফখরুন্দীন রাজী (শাফিন্স), ইমাম আবু হামিদ গায্যালী (শাফিন্স), ইমাম ইবনে আবদুল বার (মালিকী), ইমাম আবু বকর জাস্সাস (হানাফী), ইমাম ইবনে হুমাম (হানাফী), ইমাম আবু বকর জাস্সাস (হানাফী), ইমাম ইবনে হুজার আসকালানী (শাফিন্স), ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী (মালিকী), ইমাম বদরুন্দীন আইনী (হানাফী), ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (শাফিন্স), ইমাম ইবনে আবিদীন (হানাফী) রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। এছাড়া সিহা সিত্তার হাদীস সংকলক মহাত্মন মুহাদ্দীসিনে কিরাম অর্থাৎ ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিয়ী, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম ইবনে মাজাহ ও ইমাম নাসান্স রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম তাক্বলিদ করেছেন। অনুরূপ অন্যান্য হাদীস সংকলক মুহাদ্দীসিনে কিরামও তাক্বলিদ করে গেছেন।

## ইজতিহাদের যোগ্য কারা?

আমাদের মহাত্মন চার ইমাম তথা ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহামাতুল্লাহি আলাইহিমের মধ্যে নিম্নোক্ত মৌলিক যোগ্যতা ছাড়াও আরো অনেক গুণ বিদ্যমান ছিল। তাঁদের পর থেকে আজ পর্যন্ত অনুরূপ গুণসম্পন্ন কোন আলিম জন্ম নেন নি। তথাপি কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত গুণাবলীসম্পন্ন কারো আগমন ঘটলে তাঁর জন্য তাক্বলিদ ওয়াজিব হবে না। মোটকথা ইজতিহাদের দরোজা বন্ধ হয় নি বটে, কিন্তু সঠিক যোগ্যতা ছাড়াও শরীয়ত কাউকে ইজতিহাদ করার অনুমতি দেয় নি।

#### কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

আজকের যুগে কেউ যদি ইজতিহাদের আশা পোষণ করেন তাহলে তার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। ইজতিহাদ কয়েকজন মিলে সম্ভব নয়। মুজতাহিদ একজনকেই হতে হয়। ব্যাপারটি বুঝার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। একটি গাধার মধ্যে অন্তত বিশটি বকরির সমপরিমাণ শক্তি বিদ্যমান। এখন ঐ গাধাটি যে পরিমাণ বোঝা বহন করতে সক্ষম, সে পরিমাণ বোঝা সকল বকরি মিলে বহন করতে সক্ষম হবে কি? কখনো নয়। যা হোক, ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জনের শর্তাবলী উল্লেখ করিছি।

- ১. শর্য়ী বিধি-বিধান সংক্রান্ত কুরআন শরীফের সকল আয়াত ও সনদসহ সকল হাদীস মুখস্ত থাকতে হবে।
- ২. পবিত্র কুরআনের আয়াত নাজিলের সময়, প্রেক্ষাপট, কারণ, উপলক্ষ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতে হবে।
- ৩. কোন্ হাদীস কোন্ সময়, কোন্ প্রেক্ষাপট, উপলক্ষ এবং কারণে বর্ণিত হয়েছে সে সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।
- ৪. হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবন ও কর্মের পূর্ণ ইতিহাস জানতে হবে।
- ৫. কুনআন শরীফের কোন্ আয়াত অপর আরেক আয়াত দ্বারা রহিত
   হয়েছে এবং তার কারণ কি- তা-ও জানতে হবে।
- ৬. কোন্ হাদীস কোন্ কারণে অপর হাদীস দ্বারা রহিত হয়েছে তার উপর পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।
- ৭. কুরআন শরীফের একাধিক আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দিলে তার সমাধান কিভাবে সম্ভব সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখতে হবে।
- ৮. হাদীস শরীফে অনুরূপ বৈপরিত্য দেখা দিলে তার সমাধান কিভাবে হবে তার উপর সঠিক পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।
- ৯. উসূলে তাফসীর ও উসূলে হাদীসের উপর গভীর অধ্যয়ন ও জ্ঞান থাকতে হবে।
- ১০. মুজতাহিদ মতলক তথা চার ইমামের গবেষণার উপর গভীর জ্ঞান রাখতে হবে।
- ১১. আরবী ভাষার উপর ব্যাকরণসহ অর্থাৎ সরফ, নাহু, বালাগাত, মানতিক ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান থাকতে হবে।

- ১২. আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান।
- ১৩. প্রাচীন আরবী সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান।
- ১৪. আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক দিক দিয়ে মুত্তাকী, পরহেজগার, ইবাদতগুজার, খোদাভীরুতা ইত্যাদি উত্তম গুণের অধিকারী হতে হবে।

এখন, আমাদেরকে ভাবতে হবে- বর্তমান এই চরম বিদ্রান্তির যুগে তাকুলিদের গুরুত্ব আরো কতো বেশী। এ যুগের অধিকাংশ মানুষ ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান খুব অল্পই রাখেন। সুতরাং তাকুলিদ ব্যাতীত শরীয়তের অনেক মৌলিক বিষয়ও তাদের পক্ষে সঠিকভাবে অনুসরণ মোটেই সম্ভব নয়। অথচ যে যুগে অধিকাংশ মানুষ ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে অনেকটা ওয়াকিফহাল ছিলেন সে যুগেও সবাই তাকুলিদ করে গেছেন। এর প্রমাণ আমরা পরবর্তীতে উপস্থাপন করবো। তাকুলিদ মানে কোন একটি মাজহাব মেনে নেওয়া- আর আগের যুগের অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মনরা পর্যন্ত কোন না কোন মাজহাবপন্থী ছিলেন। মূলত তাকুলিদ ছাড়া শরীয়তের বিভিন্ন ব্যাপার সঠিকভাবে বুঝা ও সে অনুপাতে পালন বা আমল করা একমাত্র 'ইজতিহাদ' করার ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। অথচ অতীতে মুজতাহিদ পর্যায়ের অনেক মহাত্মন তাকুলিদ করে গেছেন- তারা কোন না কোন ইমামের অনুসরণ করেছেন বলে অনেক প্রমাণ আছে।

# কুরআন শরীফ থেকে তাক্বলিদের প্রমাণ

আমরা ইতোমধ্যে যুক্তির নিরিখে তাক্বলিদের গুরুত্ব বর্ণনা করেছি। দৈনন্দিন জীবনে তাক্বলিদ ছাড়া আদৌ কেউ সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপন করতে পারবেন না। একই কথা দ্বীন পালনের ক্ষেত্রেও সত্য। আর এই সত্যটি পবিত্র কুরআন-হাদীস দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। পবিত্র কুরআন শরীফে এ ব্যাপারে কয়েকটি আয়াত আছে। এর মধ্যে দু'টি আয়াত তুলে ধরছি যা মুফাসসিরীনে কিরাম তাক্বলিদের প্রমাণ হিসাবে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহল এবং সূরা আম্বিয়ায় ইরশাদ করেন:

فَاسْأَلُو اأَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

-"জ্ঞানীদেরকে জিজ্জেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে" (নাহল (১৬) : ৪৩ এবং আম্বিয়া (৭) : ২১)।

এই আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, দ্বীনের ব্যাপারে যদি কোন বিষয় কারো জানা না থাকে তাহলে তাকে এ বিষয়ে জ্ঞানবান ব্যক্তি (আহলে জিক্র) তথা ফকীহ মুজতাহিদ ইমামের নিকট থেকে জেনে নিতে হবে। এভাবে জানা ও মানার নামই তাক্বিদি তথা জ্ঞানবান ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে বিনাপ্রশ্নে সত্য জেনে মানা ও এর উপর আমল করা (মাদারিকুত তানযিল, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)। সূরা নিসায় ইরশাদ হয়েছে:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُو الَّطِيعُو االلَّهَ وَأَطِيعُو االرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ -"তোমরা আল্লাহ ও রাসূল এবং উলুল আমরদের অনুকরণ করো" (নিসা (৪) ।

এই আয়াতে কারীমেও 'উলুল আমর' দ্বারা ফকীহ মুজতাহিদ উদ্দেশ্য। সুতরাং এই উভয় আয়াত দ্বারা ফকীহ মুজতাহিদের তাক্বলিদ 'ওয়াজিব' সাব্যস্ত হয়েছে। রাইসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা, হযরত মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখ মহাত্মন 'উলুল আমর' এর অর্থ ফকীহ মুজতাহিদ বলেছেন। (তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন)

# হাদীস শরীফ থেকে তাক্বলিদের প্রমাণ

তাক্বলিদের গুরুত্ব সম্পর্কে একাধিক হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হয়। আমরা এখানে কয়েকটি হাদীস সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করছি।

عَنُ الْأَسُودِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيًا فَسَأَلُنَاهُ عَنُ رَجُلٍ تُوفِي وَتَرَكَا بُنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَأَعُطَى الِابُنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ النِّصْفَ

-"আসওয়াদ ইবনে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- মু'আজ ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু ইয়ামনে আমাদের কাছে আসেন একজন শিক্ষক ও নেতা হিসেবে। আমরা তাঁর কাছে একব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যিনি মৃত্যুকালে [উত্তরাধিকার হিসেবে] এক মেয়ে ও এক বোন রেখে যান। তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, অর্ধেক সম্পদ মেয়ের হবে ও বাকী অর্ধেক বোনের।" [সহীহ বুখারী: ৬২৩৭]

উল্লেখ্য উপর্যুক্ত হাদীসটির বর্ণনাকাল হচ্ছে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবদ্দশা। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ এ হাদীসটি থেকে কিছু ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যায়।

- ১. তাক্লিদের আমল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই হয়েছে। প্রশ্নকারী (হাদীসের বর্ণনানুযায়ী) হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সিদ্ধান্তকে প্রমাণ ছাড়াই মেনে নিয়েছেন বা এর বিরুদ্ধে কোন পাল্টা প্রশ্ন করেন নি। তিনি হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর ব্যক্তিগত অবস্থান, সম্মান, বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিয়ে তাঁর দেওয়া ফাতওয়া বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছেন।
- ২. স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর ফাতাওয়াকে অগ্রাহ্য করেন নি। এছাড়া যারা তাঁকে অনুসরণ করেছেন তাদের সমালোচনাও করেন নি।
- ৩. হাদীসটি (تقلید شخصی) 'তাকুলিদে শাখসী' [ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ব্যক্তির অনুসরণ] এর প্রমাণ হিসেবেও যথেষ্ট। হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামনী মুসলমানদের প্রতি দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক উপদেশ দেওয়ার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে, ইয়ামনবাসীদেরকে দ্বীনের ক্ষেত্রে হযরত জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে অনুমতি দিয়েছিলেন, তা-ও সুস্পষ্ট।

দ্বীন পালনে ইমাম ও উস্তাদ কে হতে পারেন এ ব্যাপারে মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

هذاالحديث دين، فانظر و اعمن تأخذون دينكم

-"হাদীস হলো দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য করো কার কাছ থেকে দ্বীন শিক্ষা করছো ।" (শামায়িলে তিরমিযী)

উক্ত বর্ণনায় দ্বীন শিক্ষা ও অনুসরণের ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য উস্তাদ সাব্যস্ত করা জরুরী, এ কথাটি স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

# তাক্বলিদ না করার পরিণতি

মানবজীবনের প্রাত্যহিক কাজে-কর্মে তাক্বলিদ যে একান্ত অবশ্যক তা আমরা ইতোমধ্যে যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেছি। ইসলামী শরীয়তেও যে তা জরুরী কুরআন শরীফের নির্দেশ ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এবার একটু ভেবে দেখা যাক, তাক্বলিদ না মানার পরিণতি কি হতে পারে।

আধুনিক যুগে এসে মানুষ কতটুকু ধার্মিক তা পাঠকরা সহজেই অনুমান করতে পারছেন। এ যুগের মানুষের মধ্যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুনাহকে সঠিকভাবে অনুসরণের ভীষণ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর ফলে মানুষের জীবন স্বার্থপরতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, অতিলালসা, মিথ্যাচার এবং সঠিক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত মহাত্মন উলামাকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশ ইত্যাদি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। মানুষ দ্বীনকে নিজের ইচ্ছেমাফিক ব্যবহার ও পালনের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। সুতরাং তাক্বলিদে শাখসীকে উপেক্ষার ফলে দ্বীনের বিরাট ক্ষতি হবে- একথা এখন দিবালোকের মতো সত্য। তাক্বলিদে শাখসীর প্রতি অনীহার একটি বড় ধ্বংসাত্মক কুফল হলো তথাকথিত স্বঘোষিত 'মুজতাহিদদের' আবির্ভাব। কেউ কেউ ভাবেন, তারা আগেকার দিনের বড় বড় ইমাম ও মুজতাহিদদের সমপর্যায়ের হয়ে গেছেন এবং তাক্বলিদ করা তাদের জন্য জরুরী নয়- তারা নিজেরাই ইসলামী শরীয়তের যাবতীয় বিষয় কুরআন-হাদীস চয়ন করে সঠিকভাবে বের করতে সক্ষম!

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, আজকাল কিছু দলভূক্ত ব্যক্তিবর্গ দাবী করে যাচ্ছেন যে, এ যুগেও ইজতিহাদ করা ও মুজতাহিদ হওয়া সম্ভব বা দরকার। কিন্তু বাস্তবে ইতিহাস স্বাক্ষ্য দিচ্ছে, চারটি মাজহাবই আমাদের জন্য দ্বীন পালনে যথেষ্ট। পঞ্চম আরেকটি মাজহাবের আদৌ প্রয়োজন নেই। আসলে এরূপ কোন নতুন মাজহাব সৃষ্টিও সম্ভব নয়। এছাড়া আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের পরে আজ পর্যন্ত সমপর্যায়ের কোন মুজতাহিদ এবং বিশেষ করে মুজতাহিদ মতলকের জন্ম মুসলিম উম্মায় হয় নি। অথচ এরূপ পূর্ণ-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া 'ইজতিহাদ' সম্ভব নয়। সুতরাং ইজতিহাদের স্বপু যারা দেখছেন তারা মূলত কল্পনার জগতে বাস করছেন বলেই মনে হয়। আল্লাহ পাক তাদের তথাকথিত 'ইজতিহাদ' থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

# শরীয়তের ক্ষেত্রে তাত্ত্বলিদের গুরুত্ব: একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর

এখন তাক্বলিদের ব্যাপারে একটি প্রশ্ন ও এর উত্তর তুলে ধরছি। উত্তরদাতা সুখ্যাত ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবিদ পাকিস্তানের সুর্প্রিম কোর্টের জাস্টিস মুফতি তাক্বি উসমানী দামাত বারাকাতুহুম।

প্রশ্ন: কেউ কেউ বলেন, তাক্বলিদ [কোন বিশেষ ইমামের মাজহাবকে অনুসরণ] শরীয়তে না-জায়েয। তারা এ ব্যাপারে অনড় যে, কোন মুসলমানকে একমাত্র কুরআন-সুনাহ ছাড়া আর কিছুই অনুসরণ করতে নেই। তারা এও বলেন, শরীয়তের ব্যাপারে কোন বিশেষ ইমামের অনুসরণ 'শিরক' পর্যায়ের দোষণীয় কাজ। তারা মনে করেন, হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাজহাব নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের দু'শ বছর পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এসব মাজহাব নতুন সৃষ্টি বা বিদআত ছাড়া আর কিছুই নয়। কেউ কেউ বলেন, সাধারণ মুসলমানদের জন্য উচিত সরাসরি কুরআন-সুনাহ থেকে শরীয়তের দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করা এবং এ ক্ষেত্রে কোন ইমামকে অনুসরণ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। অনুগ্রহ করে বুঝিয়ে বলুন, এসব কথা কত্যুকু সঠিক?

# মুফতি তাক্বি উসমানী কর্তৃক [সংক্ষেপিত] উত্তর

এরূপ ধারণা জন্ম নিয়েছে একটি জটিল-কঠিন বিষয় সঠিকভাবে না বুঝা বা ভুলবুঝাবুঝির কারণে। এ ব্যাপারে পুরো ব্যাখ্যা দিতে গেলে একটি বড় লেখার প্রয়োজন। তবে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে মৌলিক কিছু ব্যাখ্যা ভুলে ধরছি।

এটা সত্য যে, মৌলিকভাবে আমরা একমাত্র আল্লাহ পাককেই মানি। আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো নির্দেশ মেনে চালি না। এটা তাওহিদের যৌক্তিক প্রয়োজনও বটে। কিন্তু বাস্তবে আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রদর্শিত পথ মেনে চলতে হবে। এর কারণ হলো, তাঁরই মাধ্যমে আল্লাহ পাক যাবতীয় নির্দেশনা মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুনাহ মানার অর্থ হলো স্বয়ং আল্লাহকেই মানা।

তবে, ব্যাপারটি এতো সরল নয়- কারণ, কুরআন ও সুন্নাহকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা ও বুঝা খুব কঠিন ও জটিল ব্যাপার। পবিত্র শরীয়তের উপর গভীর অধ্যয়ন ছাড়া এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানার্জন আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং এ বিষয়ের উপর অর্ধ-শিক্ষিত কিংবা একেবারে অজ্ঞ কারো পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কম্মিনকালেও সম্ভব হবে না। যদি প্রত্যেক মুসলমানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কম্মিনকালেও সম্ভব হবে না। যদি প্রত্যেক মুসলমানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কম্মিনকালেও সম্ভব হবে না। যদি প্রত্যেক মুসলমানকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কুরআন ও সুন্নাহকে চয়ন করে নিতে হতো তাহলে তা অবশ্যই অসম্ভব ব্যাপার হতো। কারণ এর ফলে দ্বীনে হাজার ধরনের ব্যবধান, মতানৈক্য, ভুল সিদ্ধান্ত ইত্যাদি ঢুকে তা লণ্ডভণ্ড করে দিত। আসলে কোন একক অনুপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ খোঁজ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সত্যিই সুকঠিন কাজ হবে। প্রথমত প্রত্যেককে আরবী ভাষাসহ এ সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর পারদর্শী হতে হবে- যা কোন কালেই সবার পক্ষে সম্ভব হয় নি। সুতরাং এর একমাত্র সমাধান হচ্ছে, কিছু লোক এসব জ্ঞানের উপর পারদর্শী হয়ে ওঠবেন আর অন্যরা তাদেরকে শরীয়তী সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করে সঠিক উত্তর জেনে নেবেন। স্বয়ং আল্লাহ পাক কুরআন শরীফে নির্দেশ দিয়েছেন:

وَمَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواكَافَّةً فَلَوُ لَانَفَرَمِنَ كُلِّ فِرْقَةٍمِنْهُمْ طَايِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون

-"আর সমস্ত মু'মিনের অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাই তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে" [১: ১২২]।

উক্ত আয়াতে এটা স্পষ্ট যে, একদল মুসলমানদেরকে ইসলামী শরীয়াহর জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং অন্যরা সকলে এদের নিকট থেকে জেনে নেবে ও সে অনুযায়ী আমল করবে। যদি উপযুক্ত আলীমকে কেউ শরয়ী কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করে এবং আলীমের প্রদত্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে আমল করে তাহলে, কিভাবে একে 'শিরক' বলা যাবে এ কথার উপর ভিত্তি করে যে, লোকটি একজন মানুষের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমল করেছে? অবশ্যই এরূপ মন্তব্য হবে অবান্তর।

বাস্তবে প্রশ্নকারী কোন মতেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য ত্যাগ করে নি। আসলে তো সে এই আনুগত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু, সে নিজে শরীয়তের ব্যাপারে জ্ঞাত না থাকায় যেব্যক্তি এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ তার শরনাপণ্ন হয়েছে। তার উদ্দেশ্য তো আল্লাহকে সঠিকভাবে মানা। মুফতি বা আলীমের অনুরসণ তার উদ্দেশ্য নয়, বরং একজন সঠিক ব্যাখ্যাতা হিসেবে তাঁর মত মেনে নিয়েছে মাত্র। সুতরাং কোন্ যুক্তিতে এরূপ জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়াকে 'শিরক' বলা যাবে?

তাই এটা স্পষ্ট যে, তাক্লিদ একটি অবশ্যকর্তব্য বিষয়। কারণ তাক্লিদের অর্থ হলো: এক ব্যক্তি যে নিজে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভবে বুঝার ক্ষমতা রাখে না, সে কোন বিজ্ঞ আলীমের শরণাপণ্ণ হয়, যাকে প্রায়শই 'ইমাম' বা নেতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে; এবং সে এই ইমামের মতানুসারে শরয়ী ব্যাপারে আমল করে। সন্ধানী ব্যক্তি কখনো সেই ইমামের অনুসরণকে উদ্দেশ্য মনে করে না বরং শরয়ী ব্যাপারে তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত মেনে নেয়, যাতে করে তার আমলটি শরীয়তসম্মত হয়। আর শরীয়তসম্মত হওয়াই হলো আল্লাহকে খুশী ও রাজী করার একমাত্র উপায়। এরূপ সন্ধান ও বিনা প্রশ্নে ইমামের সিদ্ধান্তকে মানা ও পালন করার নামই হলো তাক্লিদ। সুতরাং কোন্ যুক্তিতে জরুরী এই তাক্লিদকে 'শিরক' বলা যায়?

বিজ্ঞ মুজতাহিদরা তাঁদের পুরো জীবন ইজতিহাদ করে কাটিয়েছিলেন। তাঁরা শরয়ী আইন-কানুন সন্ধান করে লিপিবদ্ধ করেছেন প্রত্যেকটির মূল সূত্র ও ব্যাখ্যানুসারে। এভাবে সংগ্রাহক ইমামের ব্যাখ্যানুসারে সংগ্রহিত শরয়ী আইন-কানুনকেই বলে এই ইমামের 'মাজহাব' বা 'ফিক্হ'।

সুতরাং একজন ইমামের 'ফিক্হ' বা 'মাজহাব' শরীয়ত বহির্ভূত কিছু নয়। বাস্তবে, তা হলো একজন বিশেষজ্ঞ ইমাম কর্তৃক শরীয়তের একটি বিশেষ ব্যাখ্যা মাত্র এবং একটি শরয়ী সংগ্রহ যার সূত্র হচ্ছে কুরআন ও সুনাহ। এই ইমাম একটি বিশেষ পদ্ধতিতে শরীয়তের অনুসরণকারীদের জন্য তাঁর ব্যাখ্যাত আইন-কানুন বিন্যস্ত করেছেন। সুতরাং যে কেউ কোন একটি মাজহাব অনুসরণ করে সে বাস্তবে কুরআন-সুনাহকেই সঠিকভাবে অনুসরণ করে; আর এ অনুসরণের কারণ হলো সে নিজে অপারগ থাকায় উক্ত মাজহাবের ইমামকে সে সর্বাপেক্ষা বেশী হক্ব ও শরয়ী ব্যাপারে অভিজ্ঞ হিসেবে মনে করে। এক কথায়, সে তাঁর তাক্বলিদ করে।

এখন প্রশ্ন জাগে- তাহলে, ফিক্হ বা মাজহাবের মধ্যে ব্যবধান কেন? একই দ্বীনে একাধিক মাজহাব হওয়ারই বা কারণ কি? এর আসল কারণ হচ্ছে কিছু কিছু ব্যাপারে কুরআন ও সুনাহর বিভিন্ন বিধানের ক্ষেত্রে একাধিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে যার প্রত্যেকটিই সঠিক হিসেবে স্বাই মেনে নিয়েছেন। কারণ, প্রত্যেক ইমামের ব্যাখ্যাই প্রমাণ ও যুক্তির নিরিখে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। ব্যাপারটি আরো বুঝার জন্য আমাদেরকে দেখতে হবে যে, কুরআন শরীফে বর্ণিত শর্য়ী বিষয়াদি মূলত দু'ধরনের।

প্রথমত কিছু বিষয় আছে যা সুস্পষ্ট ভাষায় কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যার ব্যাখ্যা শুধুমাত্র একটিই হতে পারে; অন্য কোন ব্যাখ্যার অবকাশ নেই। দৃষ্টান্ত হলো, নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত আদায়ের ফর্য হওয়ার ব্যাপারটি। এছাড়া শূকরের মাংশ ভক্ষণ ও জিনা হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে কুরআন শরীফে এমন সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছে যে, এর একটি মাত্রই ব্যাখ্যা সম্ভব- অর্থাৎ উপরে বর্ণিত উপায়ে তা ফরজ কিংবা হারাম। এসব ক্ষেত্রে ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে কোন কালেই কোন ধরনের মাতনৈক্যের সৃষ্টি হয় নি। সকল মাজহাবের ইমাম এসব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একমত। সুতরাং এগুলোর উপর ইজতিহাদ কিংবা তাকুলিদেরও প্রয়োজন নেই। এছাড়া যারা কুরআন-সুনাহ পাঠ করে এসব আইন বুঝতে সক্ষম তাদের জন্য কোন বিজ্ঞ আলীমের শরণাপণ্ন হওয়ারও দরকার নেই।

দ্বিতীয়ত কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু নির্দেশনা বা আইন-কানুন লিপিবদ্ধ আছে যার সঠিক ব্যাখ্যা সাধারণভাবে দেওয়া কঠিন। এগুলোর ব্যাখ্যা নিমুরূপ:

 ইসলামের মূল সূত্র অর্থাৎ কুরআন ও হাদীস শরীফে যেসব শব্দ-ব্যবহার হয়েছে তার একাধিক ব্যাখ্যা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা মহিলাদের ইদ্দত সম্পর্কে বলতে পারি। পবিত্র কুরআন শরীফে এ ব্যাপারে নাজিল হয়েছে: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَا ثَدَّقُرُوءٍ

-"এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলারা [আবার অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পূর্বে] তিনটি পর্যন্ত 'কুরু' অপেক্ষা করবে" [২:২২৮]।

উক্ত "কুরু" (﴿وَرُوءٍ) শব্দটির দু'টি ভিন্ন অর্থ আছে। তাহলো মহিলাদের 'মাসিক হওয়ার কাল' ও 'পবিত্র হওয়ার কাল' [তুহর]। আয়াতে উভয় অর্থ গ্রহণযোগ্য এবং প্রত্যেকটির আলাদা ব্যাখ্যাও আছে।

এখন প্রশ্ন হলো ব্যাখ্যাদাতাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে আয়াতে কোন্
অর্থটি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ সিদ্ধান্তে ব্যাখ্যাদাতাদের বা ইমামদের
মধ্যে পার্থক্য থাকাটাও স্বাভাবিক- কারণ, উভয় অর্থই গ্রহণযোগ্য। সুতরাং
ইমাম শাফিস যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তাহলো, 'পবিত্র হওয়ার কাল', কিন্তু
ইমাম আবু হানীফা যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তাহলো, 'মাসিক বা হায়েজের
কাল'। এটা মনে রাখা দরকার যে, উভয় ইমামের ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্যএক্ষেত্রে কারোর ব্যক্তিগত অভিমত অপরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলা বা মনে করার
কোন অবকাশ নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে ইমামদের মধ্যে ভিন্নমত ও সে অনুযায়ী ভিন্ন মাজহাবের উৎপত্তির একটি কারণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠলো। এছাড়া আরোও কারণ আছে।

২. কোন কোন সময় একইভাবে হাদীস শরীফের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপারে দু'টি হাদীস খুঁজে পাওয়া যায়- যার উভয়টিই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। এক্ষেত্রেও ইমাম তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার উপর নির্ভর করে দু'টির যে কোন একটি গ্রহণ করতে বাধ্য। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, যেটি তিনি গ্রহণ করেন নি, তা সঠিক নয় বা অগ্রহণযোগ্য। আসলে উভয়টি একই সঙ্গে গ্রহণ করা অসম্ভব, তাই এ অবস্থার সৃষ্টি। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে ওঠবে।

নামাযের মধ্যে রুকুতে যাওয়ার আগে দু'টি পদ্ধতি দু'টি ভিন্ন হাদীসে পাওয়া যায়। প্রথমটি হলো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দু'হাত কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করেছেন। দ্বিতীয়টি হলো তিনি এরপ হাত উত্তোলন করেন নি। এখন যে কোন ব্যাখ্যাদাতাকে উভয় বর্ণনা সঠিক হিসেবে মেনে নিয়েও যে কোন একটির উপর অ্প্রাধিকার দিতে হবে। তারা এ ব্যাপারে অবশ্য বিভিন্ন অভিমতও পেশ করতে পারেন। সুতরাং মতানৈক্য সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এই মতানৈক্য মৌলিক- বরং উভয় মতের যে কোন একটিকে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করতে যেয়ে এই মতানৈক্য।

৩. পবিত্র কুরআন-হাদীসে এমন অনেক বিষয় আছে, যার সুস্পষ্ট কোন সমাধান ও ব্যাখ্যা উল্লেখ নেই। এরকম বিষয়ে সমাধান বের করার পদ্ধতি হলো দু'টি: হয় অন্য আরেকেটি বিষয়ের সঙ্গে তুলনা করা, না হয় বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য সূত্র থেকে দৃষ্টান্ত বের করে সমাধান করা। এখানেও বিজ্ঞ ইমামগণকে সঠিক সমাধান খুঁজতে যেয়ে ভিন্ন ধরনের পথ অবলম্বন করতে হয়েছে।

উপরোক্ত কারণসমূহের ফলে বিভিন্ন মাজহাবের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এসব তারতম্য কিন্তু কোন মতেই শরীয়তের মধ্যে বেজাল বা এ ধরনের কিছু আছে বলে প্রমাণ করে না। আসলে এগুলো হলো শরীয়তের মধ্যে জটিলতা বর্জনের মৌলিক সূত্র। অন্যকথায় মূল সূত্র কুরআন-হাদীস থেকে শরীয়তের বিভিন্ন মাসআলা স্থান-কাল-পাত্র মুতাবিক সমাধানের একটি পন্থা কিয়ামত পর্য উন্মুক্ত থাকবে।

পরবর্তী প্রশ্ন হবে: "একজন মানুষ এসব ভিন্ন মাজহাবের কোন্টিকে অনুসরণ করবে?" এ প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সহজ। চারটি মাজহাবই শরীয়তের সঠিক পত্থাবলম্বনে ব্রত ছিল এবং আছে- এবং প্রতিটিই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য। এই চারটি সুপ্রতিষ্ঠিত মাজহাবের যেটির প্রতি সে বেশী বিশ্বাস ও আস্থা রাখে সেটি অনুসরণ করতে পারে; এতে তার ক্ষতির কারণ নেই।

যদিও অনেক প্রসিদ্ধ ইমাম ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন ও তা করেছেন কিন্তু এদের মধ্যে চারজন ইমাম ছিলেন যাদের ইজতিহাদ ছিল সর্বাপেক্ষা উন্নতমানের, গ্রহণযোগ্য, মূল্যবান ও পরিপূর্ণ। তাদের মতো আর কেউ শরীয়তের প্রতিটি ক্ষেত্রে এরকম ইজতিহাদী গবেষণা করতে পারেন নি। এই চার প্রসিদ্ধ ইমাম হলেন হযরত আবু হানীফা, হযরত মালিক, হযরত শাফিঈ, হযরত আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম। বর্তমান অবদি তাদের মাজহাব থেকে ভালো কোন মাজহাব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। মুসলিম উন্মাহ যুগ যুগ ধরে এই চার মাজহাবকে শরীয়তের সঠিক ব্যাখ্যা হিসেবে মেনে নিয়ে আসছে। হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী ও হাম্বলী -এই মাজহাবগুলোর নাম সংশ্লিষ্ট ইমামদের নামানুসারে হয়েছে । আর উন্মার প্রায় সবাই কোন না কোন মাজহাবের অনুসারী। কেউ যদি কোন একটি বিশেষ মাজহাবের অনুসরণ করে তাহলে তার জন্য জরুরী হলো এ মাজহাবকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা।

আশা করি এ পর্যন্ত আলোচনা দ্বারা 'তাকুলিদ' এর সঠিক ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়েছে। এটা প্রমাণিত হয়েছে বলে আমরা বিশ্বাস করি যে, তাকুলিদের সঙ্গে 'শিরক' এর কোন সম্পর্ক নেই। যারা এ ধারণা পোষণ করে তারা ভ্রান্ত। তাকুলিদ মূলত শরীয়তকে সঠিকভাবে অনুসরণের একমাত্র পস্থা। তাকুলিদ ছাড়া তা কিছুতেই সম্ভব নয়। যারা বলে তাকুলিদ শিরক বা শরীয়তকে অনুসরণের ক্ষেত্রে তাকুলিদের প্রয়োজন নেই, তারা নিজেরাই আসলে তাকুলিদ করতে বাধ্য। কারণ ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি, চার মাজহাব ছাড়া অন্য কোন মাজহাব নেই। সুতরাং চার মাজহাব ছাড়া অন্য কোন উপায়ে দ্বীন পালন সম্ভব নয়। যারা লা-মাজহাবী বলে নিজেদেরকে পরিচয় দিয়ে থাকেন তারাও মূলত প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে, জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে কোন এক বা একাধিক ইমামের মত ও পথ মেনে চলছেন। এরপরও যারা মাজহাব মানাকে অশ্বীকার করেন, তারা হয়তো জাহিল না হয় নিমকহারাম। কারণ, কুরআন ও হাদীস মানাই হলো মাজহাব মানা, আর মাজহাব মানার অর্থই হলো কুরআন ও হাদীস মানা তথা শরীয়তকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করা।

### কেন একটি মাত্র মাজহাব মানতে হবে

এবার প্রত্যেক শরীয়া বিধান পালনে 'একটি মাত্র মাজহাব মেনে চলার' কারণ উপস্থাপন করবো। এটা বুঝাতে যেয়ে আরেকটি প্রশ্ন ও এর উত্তর তুলে ধরছি। এ প্রশ্নের জবাবদাতাও পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস মাওলানা তিক্বি উসমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম।

প্রশ্ন: সুনী মুসলমানরা সাধারণত বিশ্বাস করেন, হানাফী, শাফিয়ী, মালিকী ও হাম্বলী এই চার মাজহাবের প্রত্যেকটি- শরীয়তের সঠিক ব্যাখ্যা এবং কোনটিই শরীয়তের সঙ্গে সংঘাতময় নয়। কিন্তু আমরা দেখতে পাই হানাফী মাজহাবের অনুসারীরা হানাফী সিদ্ধান্ত থেকে একটুও দূরে যেতে নারাজ। কিছুতেই তারা অন্য মাজহাবের অনুসরণ করেন না। তাদের ধানণা হানাফী হয়ে অন্য মাজহাব তথা শাফিয়ী, মালিকী বা হাম্বলী মাজহাবের মতামত মেনে নেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। এটা কেমন কথা, যেখানে প্রত্যেকটি মাজহাবই সঠিক বলে সবাই প্রচার করেন? সুতরাং এটা সহজেই অনুমেয়, প্রত্যেকটি মাজহাব যেহেতু সঠিক তাই যে কোন একটি অনুসরণ করলে তাতে দোষের কিছু নেই। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিলে উপকৃত হবো।

উত্তর: এটা সত্য, চারটি মাজহাবই হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে কোন একটির অনুসরণ করলে শরীয়তকে সঠিকভাবে পালন করা যায়- এটাও সত্য। কিন্তু কোন অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন মাজহাবী মতামত থেকে 'পিক এভ মিক্স' [তুলে নেওয়া ও মিশ্রণ] করা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ এটা একমাত্র ব্যক্তিগত 'ইচ্ছা' পুরণের জন্য হয়ে থাকে। দু'টি কারণে এভাবে 'পিক এভ মিস্ক' সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

প্রথমত আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কালামে একাধিক আয়াতে ইরশাদ করেন, শরীয়তকে অনুসরণ কর ও ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে বর্জন কর।

-অতঃপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর হিদায়াতের পরিবর্তে যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। (২৮:৫০)

অন্য আয়াতে আছে:

-আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার জিম্মাদার হবেন? (২৫:৪৩) শরীয়তের মূল দুটি সূত্র কুরআন ও হাদীসকে মুসলিম ব্যাখ্যাতারা কখনও নিজেদের ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্য বানান নি। ব্যক্তিগত সুবিধার্তে তারা কখনও শরীয়তের আইনকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালান নি। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল শরীয়তের হাক্বিকাতকে সবার জন্য উন্মুক্ত ও সহজ করা। এখন, কোন অযোগ্য ব্যক্তি যদি শরীয়তের কোন বিষয়ে মত প্রকাশে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে তাহলে সে অবশ্যই নিজের ইচ্ছার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন মত থেকে একটিকে বেছে নেবে। কিন্তু এরূপ করা হবে কুরআন শরীফের নির্দেশের বিরোধিতা। কারণ আল্লাহ পাক বার বার বলছেন, তোমরা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে চলো না। এক দু'টো দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। তাতে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মত হলো, শরীরের কোন অংশ থেকে যদি রক্ত ফোটা ধরে ঝরে পড়ে তাহলে ওযু নষ্ট হয়ে যায়। অপরদিকে ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মত হলো, রক্তঝরা দারা ওযু নষ্ট হয় না। এছাড়া ইমাম শাফিঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, পুরুষ যদি ওযু অবস্থায় মহিলাকে স্পর্শ করে তাহলে তার ওযু নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, শুধুমাত্র স্পর্শ দারা লোকটির ওযু নষ্ট হবে না। এখন ভেবে দেখুন 'পিক এন্ড মিক্ক' এর পরিণতি কি হতে পারে? একজন সাধারণ ব্যক্তি মনে করবে যেহেতু প্রত্যেকটি মতই সঠিক তাই এ ক্ষেত্রে সুযোগ মতো উভয় ইমামকে অনুসরণ করা যায়। যেমন, ওযু অবস্থায় মহিলাকে স্পর্শ করার ক্ষেত্রে সে হানাফী মতের অনুসরণ করলো। সুতরাং তার ওযু নষ্ট হলো না। আর অপরদিকে, রক্তঝরার ক্ষেত্রে সে শাফিঈ মতের অনুসরণ করলো। এ ক্ষেত্রেও ওযু নষ্ট হলো না!। এতে প্রমাণ হলো উভয় অবস্থার মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও তার ওযু নষ্ট হয় না। অথচ উভয় মতামতের মধ্যে ওযু নষ্ট হওয়ার ব্যাপারটি পরিষ্কার- তাই চালাকি করে লোকটি ওযু নষ্ট হওয়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে দিল! কিন্তু আসলে উভয় ক্ষেত্রেই তো তার ওযু নষ্ট হওয়ার কথা। কারণ উভয় ইমাম ওযু নষ্ট হওয়ার কথা বলেছেন। এক ক্ষেত্রে এক ইমাম আর অপর ক্ষেত্রে আরেকজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে অপবিত্র হয়েও পবিত্র থেকে যাওয়ার দাবী করে বসলো! অর্থাৎ তার নাফসানী ইচ্ছাকে পূরণ করলো, যা পবিত্র কুরআনে বার বার নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এরূপ করা কি তার পক্ষে সঠিক হবে? কিছুতেই নয়।

আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, শাফিয়ী মতে মুসাফির ব্যক্তি যুহর ও আছরের নামায একই সঙ্গে পালন করতে পারে। কিন্তু একই সময় কোন ভ্রমণকারী যদি নিয়ত করে, বিশেষ কোন স্থানে সে পাঁচদিন অবস্থান করবে তাহলে সে আর শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির গন্য হবে না। সুতরাং সে নামায আর ক্বসর করতে পারবেনা, যুহর ও আছরের নামায একই সঙ্গে পড়তে পারবে না। কারণ সে এখন মুক্মি। এটা হলো শাফিয়ী মত। কিন্তু হানাফী মতে ভ্রমণকারী চৌদ্দিন পর্যন্ত কোন এক স্থানে থাকলেও মুসাফির হিসেবে গন্য হবে এবং তার নামায হবে ক্বসর। তার এই অবস্থা বহাল থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিয়ত থাকবে, সে এই স্থানে চৌদ্দ দিনের অধিক অবস্থান করবে না।

সুতরাং কোন এক ভ্রমণকারী যদি এক শহরে ৫ দিনের বেশী অবস্থানের নিয়তে প্রবেশ করে তাহলে তার পক্ষে যুহর ও আছর একই সঙ্গে পালনের কোন পথ উভয় মাজহাব অনুযায়ী সম্ভব নয়। কারণ, ইমাম শাফিঈর মতে সে যেহেতু চার দিনের বেশি থাকবে তাই সে মুসাফির নয়। অন্যদিকে ইমাম আরু হানীফার মতে উভয় নামায একই সঙ্গে পড়ার অনুমতি নেই। তবে যদি 'পিক এন্ড মিক্স' এর অনুমতি থাকে তাহলে যে কোন ব্যক্তি, হানাফী মতে মুসাফির হয়ে একই সঙ্গে দুটি নামায পালনের ক্ষেত্রে শাফিয়ী মত গ্রহণ করতে পারে! কারণ শাফিয়ী মতে উভয় নামায একসঙ্গে পালনের শর্ত হলো মুসাফির হওয়া। বাস্তবে অনেকে এভাবে করে থাকেন বলে প্রমাণ আছে। কিন্তু এরূপ করা তো সম্পূর্ণরূপে নিজের আকাজ্ফা পূরণের পন্থা ছাড়া আর কি হতে পারে? অথচ ঈমানের ইবাদত আদায়ে, নিজের সুবিধার উপর এভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া কিন্তু শরীয়তে নিষিদ্ধ।

আমরা একথা নির্ধিদ্বায় বলতে পারি, বিভিন্ন মাজহাবের মতামতের উপর ভিত্তি করে যদি কেউ শরয়ী সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তা হবে নিজের স্বার্থভিত্তিক ব্যাপার। এরূপ করা আসলে স্বয়ং শরীয়ত ও মাজহাবগুলো নিয়ে তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়। এর পেছনে নিয়তের গলত ও নফসের ইচ্ছা ক্রিয়াশীল থাকে। তাই এভাবে 'পিক এভ মিস্ক' এর ভিত্তিতে মাজহাব অনুসরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে কেউকে চার মাজহাবের যে কোন একটিকে অনুসরণ করতে হবে। অন্যথায় পুরো উম্মার মধ্যে শরয়ী বিধান পালনে নিয়ম অরাজকতার সৃষ্টি হবে- যা অবশ্যই কারো কাম্য নয়।

উপরোক্ত কারণসমূহের ফলে পরবর্তী ইমামরা কোন একটি মাত্র মাজহাব অনুসরণ ওয়াজিব বলে সিদ্ধান্ত পেশ করেছেন। যদি কেউ ইমাম আবু হানিফার মাজহাব পছন্দ করে তাহলে তাকে শরীয়তের প্রত্যেকটি ব্যাপারে এই মাজহাবের আইন-কানুন ও মতামত পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করে চলতে হবে। এভাবে শাফিয়ী বা অন্য কোন মাজহাব যদি কেউ পছন্দ করে তাহলে তার জন্য সেটা পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলতে হবে।

মাজহাবের ক্ষেত্রে সুবিধা হলো কোন ব্যক্তি যে কোন একটি অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু কোন একটির উপর বিশ্বাস স্থাপনের পর অন্য আরেকটির আইন-কানুন ও সিদ্ধান্তকে মানা তার জন্য আর সঠিক হবে না। এখানে একথা আবারো পরিষ্কার হওয়া দরকার যে, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ইজতিহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন আলীমের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ কোন মুজতাহিদকে বিশেষ কোন মাজহাব অনুসরণের প্রয়োজন পড়ে না- যদিও অনুসরণ করায় কোন ক্ষতি নেই। একজন মুজতাহিদ শরীয়তের যে কোন মাসআলায় কুরআন-হাদীস থেকে সমাধান খুঁজে বের করার যোগ্যতা রাখেন।

আরেকটি বিষয় এখানে তুলে ধরছি। বিষয়টি দিন দিন যেন প্রকট হচ্ছে, তাহলো কিছু আধুনিক শিক্ষিত লোকের আবির্ভাব ঘটছে যারা ইসলামের সঠিক জ্ঞান না রেখেও শরীয়ত এবং মাজহাবের সঙ্গে সাংঘর্ষিক মতামত অহরহ মিডিয়া ও অন্যান্যভাবে প্রকাশ করে মানুষকে বিদ্রান্ত করে চলেছেন। এরা 'যুক্তিনির্ভর ইজতিহাদী' বক্তব্য উপস্থান করে থাকেন- যা তাদের পক্ষে পেশ করা আদৌ শরীয়তসম্মত নয়। এদের অধিকাংশ আরবী ভাষার গভীর জ্ঞান রাখেন না, অন্য ভাষায় অনূদিত সংকলন থেকে জ্ঞানার্জন করে তাদের ব্যক্তিগত মতামত পেশ করে যাচেছন। অথচ শুধুমাত্র আরবীর জ্ঞানই এরূপ মন্তব্যের জন্য যথেষ্ট নয়। ইসলামী বিভিন্ন বিষয় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপর গভীর অধ্যয়ন ছাড়া ইজতিহাদের সমপর্যায়ের কোন মন্তব্য অগ্রহণযোগ্য। এদের স্পর্ধা এ পর্যন্ত বেড়ে গেছে যে, তারা আগের যুগের ইমাম ও মুজতাহিদদের সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা ও কটুক্তি করতেও দ্বিধা করেন না!

এ অবস্থার মূলে কাজ করছে তাদের অজ্ঞতা এবং এটা কোন মতেই মেনে নেওয়া যায় না।

কুরআন ও হাদীস থেকে শর্য়ী কোন আইন খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়। শরীয়তের বিরাট জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে এ আইন সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত, ব্যাখ্যা ইত্যাদি প্রথমে খুঁজে দেখতে হবে। উসূলে হাদীস এর উপর ভিত্তি করে হাদীসের আলোকে বর্ণিত আইনটির উপর গবেষণা চালাতে হবে। এছাড়া কুরআন-হাদীসের তথ্যের ঐতিহাসিক কারণ খুঁজে বের করে তা পরীক্ষা করতে হবে। মোটকথা, শর্য়ী একটিমাত্র ফাতওয়াহ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গভীর গবেষণা করা জরুরী। এই গবেষণার পূর্বশর্ত হচ্ছে ইসলামী আইন সূত্রের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান। সূত্রাং যারা শরীয়ত ও মাজহাব নিয়ে ভিন্ন কোন মত লিখতে, বলতে ও প্রচার করতে ইচ্ছুক তাদের উচিত প্রথমে নিজের যোগ্যতার যাচাই করা। অন্যথায়, তাদের মত হবে অপূর্ণ, বিভ্রান্তিকর ও সার্বিকভাবে পুরো উদ্মাহর জন্য ক্ষতিকর।

তাকুলিদের উপর এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা এটাই বুঝতে পারলাম, ইজতিহাদী যোগ্যতা না থাকলে ইসলামী বিধান পালনে তাকুলিদ একান্ত জরুরী। অন্যথায় শরীয়তের বিভিন্ন বিষয় সঠিকভাবে বুঝা ও পালন করা সম্ভব নয়। আর এটাও আশাকরি পরিষ্কার হয়েছে, চার মাজহাবের প্রতিটিই শরীয়তের ব্যাখ্যা। এর যে কোন একটি কেউ যদি অনুসরণ করে তাহলে তার জন্য তা যথেষ্ট। একই সঙ্গে একাধিক মাজহাব অনুসরণ গ্রহণযোগ্য নয়। আর মাজহাব অনুসরণ ছাড়া পথভ্রষ্টতার বিরাট আশজ্ফা আছে। যারা মাজহাব মানাকে কটুক্তি করে ও এ ব্যাপারে বিতর্কের প্রয়াস পায় তারা ভুল পথে আছেন। কারণ মাজহাব মানার অর্থ কোন মতেই কুরআনহাদীস ছেড়ে দিয়ে 'ইমামের অনুসরণ' নয়। বরং ইমাম কর্তৃক শরীয়তের একটি ব্যাখ্যার অনুসরণ, যা ইজতিহাদী যোগ্যতা ছাড়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। আশারাখি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, মানুষ যদি কোন বিশেষ মাজহাবের অনুসরণ না করে তাহলে পুরো উন্মাহর মধ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হবে। মাজহাব মানা তাই 'ওয়াজিব' হিসেবে সিদ্ধান্ত হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে তাঁর দ্বীন বুঝার তাওফিক দিন। আ-মিন।

### একনজরে মাজহাব মানার গুরুত্ব

এখন আমরা সবার সুবিধার জন্য মাজহাব মানার গুরুত্ব অতি সংক্ষেপে তুলে ধরছি। আশাকরি এ থেকে সকলেই উপকৃত হবেন।

- ১. মাজহাব মানা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম।
- ২. চার ইমামের মাজহাবের যে কোন একটি মানা ওয়াজিব।
- ৩. মাজহাব মানার মাধ্যমেই সঠিকভাবে দ্বীন পালন সম্ভব।
- ৪. মাজহাব মানার অর্থ কুরআন-সুনাহর সঠিক অনুসরণ।
- ৫. মাজহাবের মুজতাহিদ মতলক চার ইমাম কুরআন-হাদীস থেকে চয়ন করে সকলের জন্য আল্লাহর পছন্দসই দ্বীন পালনের পস্থা উদ্ভাবন করে গেছেন। তারা নতুন দ্বীন আবিষ্কার করেন নি।
- ৬. একমাত্র মাজহাব মানার মাধ্যমেই আল্লাহর হুকুম ও সম্ভুষ্টি লাভ হয়।
- ৭. মাজহাব মানার অর্থ সীরাতুল মুসতাক্বীমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা।
- ৮. কুরআন-হাদীস মানার নামই মাজহাব মানা। আর মাজহাব মানার নামই কুরআন-হাদীস মানা।
- ৯. দ্বীন সঠিকভাবে অনুসরণের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের জন্য মাজহাব সবকিছু সহজ-সরল করেছে।
- ১০. চার মাজহাবের মধ্যে সামান্য মতানৈক্য 'রহমত' হিসাবে মনে করা হয়। মুসলিম উম্মার মধ্যে কোন কালেই অনৈক্যের কারণ মাজহাব ছিলো না এবং হবেও না। বরং চারটি মাতমত থাকায় দ্বীন পালন মুসলমানদের জন্য সহজ হয়েছে।

### মাজহাব না মানার কুফল

এবার আমরা মাজহাব না মানার কয়েকটি কুফল সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরছি।

- ১. মাজহাব ছাড়া সঠিকভাবে আল্লাহর হুকুম পালন অসম্ভব।
- ২. মাজহাব না মানলে আল্লাহর পছন্দসই দ্বীন পালন সম্ভব হয় না।
- ৩. মাজহাব ছাড়া সঠিকভাবে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকা মানা সম্ভব হয় না।

### কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

- ৪. মাজহাব না মানলে পথভ্রষ্টতার রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায়।
- ৫. দ্বীন পালনে মতানৈক্য ও অরাজকতার সৃষ্টি হয় কারণ, মাজহাব না মানার অর্থ সবাইকে 'মুজতাহিদ' হয়ে যাওয়া! অর্থাৎ নিজে নিজে কুরআন- হাদীস চয়ন করে মাসআলা-মাসাঈল বের করতে হয়। যা আদৌ সম্ভব নয়।
- ৬. মাজহাব না মানলে 'নফসে আম্মারা' থেকে সৃষ্ট খাহিশাত পূরণের দিকে মানুষ ঝুকে পড়ে, যা পবিত্র কুরআন-হাদীসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ৭. মাজহাব না মানলে দ্বীন পালনে বিদআতের রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে পড়ে, যা কুরআন-হাদীসে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# হানাফী মাজহাব সম্পর্কে দু'টি প্রশ্ন ও তার সঠিক জবাব

কিতাবের শেষ অংশে আমরা হানাফী মাজহাব মুতাবিক নামাযের নিয়ম-কানুন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। ইতোমধ্যে মাজহাব মানার গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা বিশদ ব্যাখ্যা কুরআন-হাদীসের আলোকে করেছি।

হানাফী মাজহাব মুতাবিক সুন্নাত পদ্ধতিতে নামায আদায় যে মূলত কুরআন-হাদীসের সঠিক অনুসরণ তা প্রমাণ করার ক্ষেত্রে আমরা এখানে নিয়ম-কানুনই শুধু তুলে ধরছি না- এসাথে প্রত্যেকটি নিয়মের পেছনে যেসব সহীহ হাদীস আছে সেগুলোও বর্ণনা করবো।

আজকাল মানুষ আমল-ঈমানের ক্ষেত্রে ভীষণ দুর্বল থাকাসত্ত্বেও একশ্রেণীর স্বার্থাঝেষী মহল মাজহাব সম্পর্কে কিছু অহেতুক প্রশ্ন তুলে সাধারণ মানুষকে বিদ্রান্ত করে যাচ্ছে। এসব প্রশ্নের মধ্যে দু'টি অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে মনে করি।

প্রশ্ন ১. এরা জিজ্জেস করে, "আপনি কি ইমাম আবু হানীফার অনুসারী না হ্যরত রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বীনের অনুসারী?'

যে কোন ব্যক্তি এ প্রশ্নের জবাবে বলতে বাধ্য: "আমি অবশ্যই হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বীনকে অনুসরণ করি"।

উত্তর সঠিক হলেও প্রশ্নের মধ্যে যে লুকিয়ে আছে মাজহাব বিরোধী কটুক্তি তা আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই! জবাবকারীর পক্ষ থেকে সঠিক জবাব পাওয়ার পরই কিন্তু আরো ভীষণ বিভ্রান্তিকির দ্বিতীয় প্রশ্নুটি তারা করে।

**প্রশ্ন ২.** তারা পাল্টা জিজ্ঞেস করে: "আপনি নিজেকে তাহলে হানাফী বলে পরিচয় দেন কেন?"

এখন, এই দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যে কোন সাধারণ ব্যক্তি ভীষণ বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতে বাধ্য। আর ঐসব লা-মাজহাবী গোষ্ঠির উপরোক্ত প্রশ্নবাণের উদ্দেশ্যও হলো মানুষকে বিভ্রান্ত করে নিজেদের মতবাদ প্রচার করা। মাজহাব কী এবং কেন, এ ব্যাপারে অন্তত ন্যূনতম জ্ঞান ছাড়া কেন 'হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী বা হাম্বলী?' এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সুকঠিন বটে। সুতরাং পথভ্রান্ত ঐসব মাজহাব বিরোধীরা সাধারণ মানুষের এই দুর্বলতাকে খুব সফলভাবে ব্যবহার করে যাচ্ছে। তাদের এসব প্রশ্নের ফলে সাধারণ ব্যক্তির মনে সন্দেহের জন্ম নেয়। এরপর ঐ বিভ্রান্তি ও সন্দেহের বেড়াজালে আবদ্ধ ব্যক্তি ক্রমে তাদের ভ্রম্ভতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সে তখন তাক্বিদ থেকে দূরে সরে যায়- অর্থাৎ সে আর মাজহাব মানে না। এই করুণ অবস্থা আজকাল দ্রুত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষ মাজহাবের জরুরত ও তাক্বিদের হাক্বিক্বাত কি তা আর বুঝতেই চায় না। তারা মনে করে কুরআন-হাদীসের অনুসরণ করছে- সঠিক পথে আছে, কিন্তু বাস্তবে যে বিরাট ক্ষতির মধ্যে পতিত হচ্ছে সে ব্যাপারে তারা মোটেই ওয়াকিফহাল নয়। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। এ থেকে পাঠকরা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন, ক্ষতির মাত্রা কী পরিমাণে যেয়ে পৌছেছে।

খানকারে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগের অন্যতম গবেষক মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান বলেন, একদা আমার এক পরিচিত যুবক এসে বললো, দয়া করে আমার মা-বাবার জন্য দু'আ করুন, তারা দ্বীন থেকে সরে পড়েছেন, তারা হানাফী হয়ে গেছেন! আমি তার কথায় অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, কী বলছো, সঠিক রাস্তায় তো তারাই আছেন, তুমি না পথহারা হয়ে গেছ, লা-মাজহাবীদের ধোকায় পড়ে।

উপর্যুক্ত ব্যাপারটি দ্বারা এটাই প্রমাণ হলো, লা-মাজহাবীরা দ্বীন সম্পর্কে অপরিপক্ক নতুন প্রজন্মের শিক্ষিত সমাজকে টার্গেট করে কাজ করছে। আর ইতোমধ্যে উল্লেখিত প্রশ্নদ্বয়ের মাধ্যমে একদল লোক এই শতকে এসে অসংখ্য মানুষের মনে একটি ভ্রান্ত ধারণার জন্ম দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছে। আর এটা হলো, আপনি যদি হানাফী হয়ে থাকেন তাহলে আপনি আরু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দ্বীনকে অনুসরণ করছেন! নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীনকে নয়! কিন্তু এ কথাটি সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক, বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ইমাম আরু হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম নিজেরা কোন দ্বীন আবিদ্ধার করেন নি। তাঁরা বরং সর্বক্ষেত্রে এক ও একটি মাত্র দ্বীন- যে দ্বীন হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

এর সঠিক অনুসরণ করেছেন। সুতরাং তাদেরকে যারা অনুসরণ করেন তারাও সঠিকভাবে সত্য দ্বীনকে অনুসরণ করেন- এতে কোন সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন জাগে, আমাদেরকে কেন কোনো বিশেষ ইমামের অনুসরণ করা জরুরী? এ প্রশ্নের জবাব আংশিকভাবে গ্রন্থের প্রথমাংশে হয়ে গেছে। এরপরও আরোও কিছু ব্যাখ্য উপস্থাপন করবো যাতে মানুষের মনে ইমাম অনুসরণের ব্যাপারটি পরিস্কার হয়ে যায়।

উক্ত প্রশ্নের জবাব পাল্টা আরো কিছু প্রশ্ন দ্বারা বুঝা সহজ হবে: "আপনি কি দ্বীনের যাবতীয় আইন-কানুন ও নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন? আপনি কি ওযুর সঠিক নিয়ম কুরআন-হাদীস ও অন্যান্য সূত্র থেকে সঠিকভাবে বের করার ক্ষমতা রাখেন? আপনি কি জানেন কোন্ হাদীস দ্বারা অপরটি রহিত হয়েছে? আপনি কি একই বিষয়ে একাধিক বিরোধী হাদীসের মধ্য থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা রাখেন? আপনি কি জানেন কুরআন শরীফের কোন্ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য ও কোনটি অন্য আয়াত দ্বারা রদবদল বা রহিত হয়েছে? ইত্যাদি ... ইত্যাদি ।"

এখন যদি কেউ এসব বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান রাখে না তখন সে কিভাবে দ্বীনকে সঠিকভাবে অনুসরণ করবে? সে কোথায় গিয়ে দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করে সঠিকভাবে ইবাদাত-বন্দেগী করে দুনিয়া-আখিরাতের জীবনকে ধন্য করবে? হ্যা, এরূপ ব্যক্তির প্রতি উদ্দেশ্য করেই কুরআন শরীফের এই আয়াতটি নাজিল হয়েছে:

# فَاسُأَلُو اأَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

-"যারা জানে তাঁদেরকে জিজ্জেস করো, যদি তোমরা জানো না।" [১৬:৪৩]

সুতরাং, যেহেতু কুরআন ও হাদীস থেকে দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যে বিরাট জ্ঞানের প্রয়োজন তা আমাদের নেই, তাই উপরোক্ত নির্দেশানুযায়ী আমাদেরকে যে-ব্যক্তি এসব ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন, তার শরণাপন্ন হতেই হবে। আর ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ছিলেন এদের মধ্যে অন্যতম।

প্রশ্ন জাগতে পারে তিনি যেহেতু এ পৃথিবীতে নেই, তাই তার কাছ থেকে কিভাবে আমরা জানবো? এর জবাব হলো, তিনি সবকিছু প্রতিষ্ঠিত করে ৩৪ গেছেন লিখিতভাবে ও সরাসরি শিক্ষাদানের মাধ্যমে যার সিলসিলা বা ধারাবাহিকতা এখনও জারী আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেও। সূতরাং ইমাম আবু হানীফা কর্তৃক দ্বীনের যাবতীয় সঠিক আইন-কানুন কেউ অনুসরণ করতে চাইলে এখনও পারে- ও এতে সে সঠিক রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। একই কথা অন্যান্য ইমামের বেলাও সত্য। আর যদি কেউ এ পরিচ্ছেদের শুরুতে উদ্ধৃত ঐসব বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের ফাঁদে পড়ে পথহারা হয়ে যায়, তাহলে তার বিরাট ক্ষতির আশক্ষা আছে। আমরা আল্লাহর পবিত্র দরবারে আশ্রয়প্রার্থী।

ইমাম আবু হানীফা ছিলেন প্রসিদ্ধ একজন তাবিঈ। প্রায় চার হাজার উস্তাদের সান্নিধ্যে থেকে তিনি হাদীস অধ্যয়ন করেন। তার আমল ছিল এতোই উচ্চ পর্যায়ের যে, দীর্ঘ ৪০ বৎসর তিনি ফযরের নামায আদায় করেছেন ইশার ওযু দ্বারা। অর্থাৎ এ দীর্ঘদিন তিনি সারারাত ইবাদাতের মধ্যে কাটিয়েছেন। তাঁর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আমল-ঈমানের ব্যাপ্তি এতো বেশী যে, সেযুগের সকল বিজ্ঞ ইমাম ও ইসলামী চিন্তাবিদরা একবাক্যে তাঁকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানবান আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং এরূপ উচ্চ পর্যায়ের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির পক্ষে যে কুরআন-হাদীস থেকে দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসতে পারে, সে ব্যাপারে কেউ কোন দিন সন্দেহ করেন নি।

একজন ইমাম বা গাইডের অনুসরণ করার আরেকটি কারণ হলো পবিত্র কুরআনের এই আয়াত:

وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنُ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করো। অতঃপর তোমাদের
প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে
তোমাদেরকে জ্ঞাত করবো।" [৩১:১৫]।

আল্লাহর 'অভিমুখী' হওয়ার ক্ষেত্রে দু'টি মৌলিক বিষয় গুরুত্বহ: এক. জ্ঞান ও দুই. এই জ্ঞান মুতাবিক আমল। এ উভয় ক্ষেত্রে চার মহাত্মন ইমামরা ছিলেন উঁচু দরজার অধিকারী। ইমাম আবু হানীফা তাঁর সময়কার সকল উলামা কর্তৃক স্বীকৃত সর্বোচ্চ জ্ঞানবান ব্যক্তি ছিলেন। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উস্ভাদ হযরত মক্কী বিন ইব্রাহীম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ছাত্র। ইমামে আজম

রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'কিতাবুল আছার' নামক একটি হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন, যার মধ্যে মোট হাদীস সংখ্যা ছিল ৪০,০০০। সুতারং এরূপ কোন ইমামকে যে অনুসরণ করবে, সে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই অনুসরণ করবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা গ্রন্থের প্রথমাংশে ইমামদের মধ্যে মতানৈক্যের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখানে আরোও কিছু ব্যাখ্যা তুলে ধরবো যাতে পাঠকদের নিকট বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মতামতের মধ্যে পার্থক্যের কারণ বুঝার জন্য আমরা এখানে একটি ঘটনা তুলে ধরছি।

একদা রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি যুদ্ধশেষে মদীনা মুনাওয়ারায় শুধুমাত্র ফিরে এসেছেন, ঠিক তখনই তিনি সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে নির্দেশ দিলেন, বনু কুরাইজা গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে যেতে হবে। এ ইহুদি গোত্রটি মদীনা মুনাওয়ারার বাইরে বসতি স্থাপন করেছিল। মুসলমানদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার তারা করেছিল তা তারা ভঙ্গ করার ফলে তাদের বিরুদ্ধে এই অভিযানের প্রয়োজন পড়ে। গোত্রটিকে অবরুদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ হয়। বনু কুরাইজায় দ্রুত পৌঁছার গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুমকে বললেন: "বনু কুরাইজায় পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত কেউ আছরের নামায আদায় করবে না।"

সাহাবায়ে কিরাম বনু কুরাইজায় পৌঁছার পূর্বেই কিন্তু আছরের নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল। এমতাবস্থায় একদল সাহাবা সাথে সাথে আছরের নামায আদায় করে নিলেন আর অপর আরেকদল আছর রাস্তায় না পড়েই বনু কুরাইজায় গিয়ে পৌঁছে সেখানে নামায আদায় করলেন। এতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় প্রথম দল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ অমান্য করেছেন আর দ্বিতীয় দল করেন নি। কিন্তু আসলে উভয় দলই নির্দোষ। কারণ প্রথম দল মনে করেছেন, 'আছর সেখানে গিয়ে পড়ো' এ কথাটির উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত বনু কুরাইজায় পৌঁছার উপর গুরুত্বপ্রদান মাত্র। অন্যদিকে দ্বিতীয় দল এ কথাটির শান্দিক অর্থ গ্রহণ করে সেখানে গিয়ে নামায

আদায় করেছেন, যদিও এতে কিছু দেরী হয়েছে। উভয় দলই যে সঠিক আমল করেছেন তার প্রমাণ মেলে তখন- যখন ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জানা হলো। তিনি উভয় দলের কাউকেই কিছু বললেন না। অর্থাৎ উভয়ের আমলেরই সমর্থন জানালেন।

সুতরাং ব্যাখ্যার কারণে মতানৈক্য সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু ব্যাখ্যাতাকে অবশ্যই উচ্চ পর্যায়ের ফকীহ হতে হবে। দ্বীনের ক্ষেত্রে যে কোন ব্যক্তি কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করে যদি মতানৈক্যের সৃষ্টি করার প্রয়াস পায় তাহলে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। মতানৈক্যের আরও কিছু কারণ আছে যা আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। এর মধ্যে একটি হলো একই ব্যাপারে ভিন্ন হাদীস শরীফ। সুতরাং এক ইমাম হয়তো একটি হাদীসের উপর গুরুত্ব বেশী দিয়েছেন আর অপরজন অপরটির উপর। তবে এসব মতানৈক্য কিন্তু মৌলিক আক্বীদার ক্ষেত্রে হয় নি- এগুলো মূলত ইবাদাতের পদ্ধতি তথা আমলের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

কেন একজন মাত্র ইমামের অনুসরণ করতে হবে, তার ব্যাখ্যা আমরা ইতোমধ্যে তুলে ধরেছি। এখন এ ব্যাপারে যা বলার তাহলো পরবর্তী যুগের উলামার মধ্যে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, "যে কোন একজন ইমামের অনুসরণ সবার জন্য ওয়াজিব।" তাঁর অনেক পূর্বে ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও একই মন্তব্য করেছেন।

হানাফী মাজহাব মুতাবিক নামায নিয়ে আলোচনার পূর্বে একটি বিষয় সবার অবগতির জন্য এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি।

আজকাল অনেকেই মনে করেন কোন হাদীস সঠিক ও নির্ভুল হওয়ার জন্যে তা 'সহীহ বুখারী' বা 'সহীহ মুসলিম' শরীফে থাকতে হবে। আসলে এটি একটি ভুল ধারণা। বাস্তবে হাদীস শরীফের নির্ভুলতা নির্ভর করে এর বর্ণনাকারীদের উপর; তা সিহা সিত্তা বা ছ'টি প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীসগ্রন্থে থাকুক বা অন্য কোন সংকলনে থাকুক। ইমাম মুসলিম তাঁর সংকলনের মুকাদ্দিমায় (ভূমিকায়) লিখেছেন, তিনি তাঁর সংকলনে সমস্থ সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ করেন নি। আসলে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের মতে তাঁদের উভয় সংকলনের মোট সংখ্যার অধিক সহীহ হাদীস আছে যা সংকলনদ্বয়ে লিপিবদ্ধ হয় নি।

#### কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

সুতরাং 'সহীহ বুখারী' বা 'সহীহ মুসলিম' ছাড়া অন্যান্য হাদীস সহীহ নয়, এরূপ মনে করা আদৌ ঠিক নয়।

হানাফী মাজহাব সরাসরি পবিত্র কুরআন-হাদীস থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একই কথা অন্যান্য মাজহাবের ক্ষেত্রেও সত্য। তবে হানাফী মাজহাব ও হাদীস শরীফের মধ্যে সম্পর্ককে সঠিকভাবে অনুভব করতে হলে কিছু হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ অধ্যয়নের প্রয়োজন আছে। যেমন: ১. শরহু মা'আনিল আছা-র, ২. আল-জাওয়াহিরুন নাক্বিয়া, ৩. নুসবুর রায়া, ৪. ই'লাউস-সুনান, ৫. বাজলুল মাজ-হুদ, ৬. ফাতহুল মুলহিম, ৭. আওযাজুল মাছালিক ও ৮. আছারুস সুনান ইত্যাদি।

হানাফী মাজহাবপন্থী মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক। কিন্তু আজকাল কিছু মানুষ বিভিন্ন শ্বাইর মুক্বাল্লিদ লোকদের অনুসরণ করে পথভ্রন্ত হচ্ছে। অথচ এসব শ্বাইর মুক্বাল্লিদের অনুসরণও এক ধরনের তাক্বলিদ! এরা নিজেদেরকে মুহাম্মদিয়া, আহলে হাদীস ও সালাফী পরিচয় দান করে। তাদের দাবী, একমাত্র তারাই শরীয়তের অনুসারী, তারাই কুরআন-হাদীস সঠিকভাবে অনুসরণ করে। এরা সাধারণ মানুষকে 'তোমরা ইমাম আবু হানীফার দ্বীন' অনুসরণ করছো বলে ধিক্কার ও কটুক্তি করে। আমরা এদের খপ্পর থেকে বাঁচার নিমিত্তে এই গ্রন্থটির অবতারণা করেছি। ইনশাআল্লাহ, পাঠকরা তা পাঠকরার পর এ সম্পর্কে সতর্ক হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

#### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### নামাযের ফাজাইল ও গুরুত্ব

হানাফী মাযহাব মুতাবিক কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নামাযের উপর আলোচনা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে তুলে ধরেছি। এ পরিচ্ছেদে পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু বর্ণনা লিপিবদ্ধ করছি। এ থেকেই পাঠকরা নামাযের গুরুত্ব, জামাআতে নামায আদায়ের তাগিদ, নামাযের মাহাত্ম্য ও ফজিলত সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন।

#### পবিত্র কুরআন শরীফে নামায প্রসঙ্গ

### وَأَقِيمُواالصَّلَاةَوَ آتُواالزَّكَاةَوَارُكَعُوامَعَالرَّاكِعِينَ

-"আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং নামাযে অবনত হও তাদের সাথে, যারা অবনত হয় [অর্থাৎ জামাআতের সঙ্গে নামায আদায় করো]।" (২:৪৩)

-"আর দিনের দুই প্রান্তেই নামায ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে, পূণ্য কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।" (১১:১১৪)

উক্ত আয়াতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং নামাযের দ্বারা পাপ মোচনের কথা ব্যক্ত হয়েছে।

-"হে আমার পালনকর্তা! আমাকে নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমাদের দু'আ।" (১৪:৪০)

এই আয়াতে নিজে নামায কায়েম করা ও সন্তানদেরকেও নামাযী হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

-"নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।" (২৪:৫৬)

এখানে নামায ও যাকাত হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ ও সুন্নাত মুতাবিক পালন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

-"আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং নামায কায়েম করুন; নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে, আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ; আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।" (২৯:৪৪-৪৫)

উক্ত আয়াতমালায় কুরআন তিলাওয়াত এবং নামায নিয়মিত পালনের নির্দেশ এসেছে। আর নামায যে মানুষকে অশ্লীলতা ও গুনার কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তবে নামায হতে কবে পরিপূর্ণ সুন্নাত মুতাবিক। এছাড়া আল্লাহর জিকিরের মাহাত্ম্যও বর্ণিত হয়েছে। আর নামাযও মূলত আল্লাহর জিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

-"তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে, এটাই সঠিক ধর্ম।" (৯৮:৫) এই আয়াতে পাকে মু'মিনের যাবতীয় ইবাদাত যে খাঁটি মনে, একমাত্র আল্লাহর সম্ভুষ্টি লাভের আশায় পালন করতে হবে, তার উপর ইরশাদ হয়েছে।

-"ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর - অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন; কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষে (তা কঠিন) নয়।" (২:৪৫)

উক্ত আয়াতে করীমে ধৈর্য ও নামাযের সাথে আল্লাহর সাহায্য কামনা করার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে নামাযের ফল হিসেবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজেই নামায পালনকারীর সাথী হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ!

### يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُو السَّتَعِينُو ابِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّاللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

-"হে মু'মিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" (২:১৫৩)

### حَافِظُواعَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى وَقُومُو اللَّهِ قَانِتِينَ

-"সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে, আর আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও।" (২:২৩৮)

এই আয়াতে পাকের প্রথমে পাঁচ ওয়াক্তের নামায গুরুত্ব ও ইহতিমামের সাথে আদায় করার জন্য আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। এরপর 'সালাতুল উসতা' নামাযের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করেছেন। অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কিরাম 'সালাতুল উসতা' এর অর্থ আছরের নামায বলেছেন। সবশেষে 'ক্বানিতীন' শব্দ দ্বারা 'নীরবতা, আদব ও খুজুখুগুর' সাথে নামাযে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

# فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذَكُرُ و اللَّهَ قِيَامًا وَ قُعُو دًا وَ عَلَى جُنُو بِكُمْ فَإِذَا الْمَأْنَنَتُمُ فَإِذَا الْمَأْنَنَتُمُ فَإِذَا الْمَأْنَنَتُمُ فَاقِيمُو الصَّلَاةَ إِنَّا اصَّلَاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْ قُوتًا

-"অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দাড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে সারণ কর। অতঃপর যখন নিশ্চিন্ত হয়ে যাও, তখন

#### কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয় মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা ফরয।" (৪:১০৩)

উক্ত আয়াতে করীমের শেষে আল্লাহ তা'আলা নির্ধারিত ওয়াক্তে নামায আদয় করা মুসলমানদের জন্য ফর্য সাব্যস্ত করেছেন।

-"আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে নামাযের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিযিক চাই না, আমি তা আপনাকে রিযিক দেই এবং আল্লাহ ভীরুতার পরিণাম শুভ।" (২০:১৩২)

উক্ত আয়াতে করীমে নিজে নামাযের উপর অটল থেকে পরিবার পরিজনকে নামাযের জন্য নির্দেশ প্রদানের সুফল হিসাবে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই প্রশস্তভাবে রিজিক দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

-"অবশ্যই মুনাফিকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুত: তারা যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়, আর তারা আল্লাহকে অল্পই সারণ করে।" (৪:১৪২)

উক্ত আয়াতে অলসভাবে লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে নামাযে দাঁড়ানোকে মুনাফিকী বলা হয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে একমাত্র আল্লাহর সম্ভটি ও তাঁর স্বরণের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করতে হবে।

### فَخَلَفَمِنَ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُو االصَّلَاةَ وَاتَّبَعُو االشَّهَوَ اتِفَسَوْفَ يَلْقَوْ نَغَيًّا

-"অতঃপর তাদের পরে এল একদল অপদার্থ, পরবর্তীরা তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।" (১৯:৫৯)

এই আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো যারা নামায বরবাদ করবে এবং নফসানী খাহেশাতের অনুগামী হবে তাদের ঠিকানা জাহান্নাম।

قَدْأَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَا تِهِمْ خَاشِعُونَ \* وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ \* وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُ و جِهِمْ حَافِظُونَ \* مُعْرِضُونَ \* وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُ و جِهِمْ حَافِظُونَ \* الَّاعَلَى أَزُو اجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَ تُ أَيْمَا نُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ \* فَمَنِ الْبَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمُ الْعَادُونَ \* وَ الَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمُ الْبَعَادُونَ \* وَ الَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمُ الْبَعَادُونَ \* وَ الَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمُ وَالَّذِينَ يَرَقُونَ \* وَ الَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ \* أُولَيِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ \* وَ الَّذِينَ يَر ثُونَ الْفِرُ دَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ \* اللَّهُ وَ اللَّذِينَ يَر ثُونَ الْفِرُ دَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

-"মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র; যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত, যারা যাকাত দান করে থাকে। এবং যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। অতঃপর কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা সীমালজ্মনকারী হবে। এবং যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকে। এবং যারা তাদের নামাযসমূহের খবর রাখে। তারাই উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা শীতল ছায়াময় উদ্যানের উত্তরাধিকার লাভ করবে, তারা তাতে চিরকাল থাকবে।" (২৩:১-১১)

উক্ত আয়াতমালা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাকবুল মু'মিনদের আলামত বর্ণনা করেছেন। যেসব মু'মিনের মধ্যে এসব গুণ থাকবে তারা ইহকালে কামিয়াব হবেন এবং পরকালে জানাতুল ফিরদাউসে আল্লাহ তা'আলার মেহমানদারীর সৌভাগ্য লাভে ধন্য হবেন। সংক্ষেপে এসব গুণ হলো: ১. নামায বিনয়-নম্রতার মাধ্যমে আদায় করা; ২. অনর্থক কথাবার্তা ও কাজ থেকে বিরত থাকা; ৩. যাকাত যথাযথভাবে আদায় করা; ৪. লজ্জাস্থানের হিফাজত করা; ৫. পাঁচ ওয়াক্ত নামায গুরুত্বসহ আদায় করা; ৬. আমানতে খিয়ানত না করা এবং ৭. ওয়াদা রক্ষা করা।

-"অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর; যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে।" (১০৭: ৪-৬)

এই পবিত্র আয়াতমালায় আল্লাহ তা'আলা সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, যারা নামাযের মধ্যে অসতর্ক এবং লোক-দেখানো নামাযে অভ্যস্ত তাদের ইহ-পরকাল উভয়টি ধ্বংস হবে।

#### নামায সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

নামাযের গুরুত্ব, ফজিলত ও মাহাত্ম্যের উপর পবিত্র হাদীসেও অসংখ্য বর্ণনা আছে। আমরা নিম্নে মাত্র কয়েকটি সহীহ হাদীস তুলে ধরছি।

-হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইসলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি: (১) এটা স্বাক্ষ্য প্রদান, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, (২) নামায

প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত আদায় করা, (৪) হজ্জ পালন করা এবং (৫) রমজান শরীফে রোযা রাখা।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

উক্ত হাদীস শরীফে প্রথমেই কালেমার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এর কারণ হলো, ঈমানই সবকিছুর ভিত্তি।

عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَفِي حَدِيثِ بَكْرٍ
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَأَ يُتُمُ لَوُ أَنَّ نَهُرًا بِبَابِ
أَحَدِكُمْ يَغُتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَسَمَرَّ اتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءُ قَالُو الَا
يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَ اتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ
الْخَطَايَا

-হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "তোমরা ভেবে দেখ, তোমাদের কারো ঘরের দরজার সামনে যদি একটি নদী প্রবাহিত হতে থাকে এবং সে তাতে প্রত্যহ পাঁচবার গোসল করে, তাহলে তার শরীরে কোন ময়লা-আবর্জনা থাকবে কি?" সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম জবাব দিলেন, না, তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। তিনি বললেন, "পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এটাই হচ্ছে দৃষ্টান্ত। এ নামাযগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পাপ মোচন করে দেন।" (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)

উক্ত হাদীস দ্বারা এটাও বুঝানো যে, গোসল যতো বেশী ঘষে-মেজে সঠিকভাবে করা হবে শরীরের ময়লাও ততো বেশী দূর হবে। অনুরূপ নামায যতো কামিল তথা সঠিক হবে গুনাহও ততো বেশী মুছে যাবে।

ولاتتركو االصلاة متعمدا فمنتركها متعمدا فقدخر جعن الملة

-হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, "ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে, সে দ্বীন হতে বের হয়ে যায়।" (তাবারানী) যেহেতু দ্বীনদারির অর্থই হলো আল্লাহর ফর্য আইন-কানুন মানা এবং পালন করা। সুতরাং নামায ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিলে স্বভাবতই দ্বীনদারির মধ্যে কমতি হয়ে গেল। জ্ঞাতব্য বিষয় যে, হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এরূপ ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হবে না ঠিক, কিন্তু নামাযকে সরাসরি অস্বীকারকারী কফির হয়ে যাবে।

-হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "ইচ্ছাকৃতভাবে ফর্য নামায ত্যাগ করো না। কারণ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফর্য নামায ত্যাগ করে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার কোন জিম্মাদারী থাকে না।" (মুসনাদে আহ্মদ)

উক্ত হাদীসে 'জিম্মাদারী থাকে না' কথাটি বিরাট গুরুত্বহ। ভাবার ব্যাপার, যার উপর আল্লাহর জিম্মাদারী থাকে না তার ইহ ও পরকাল কিরূপ জঘন্য হতে পারে। আমরা আল্লাহর দরবারে পানাহ চাই।

-হযরত নাওফাল ইবনে মু'আবিয়া রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামায ছুটে গেল, তার যেনো পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবকিছু লুটপাট হয়ে গেল।" (মুসনাদে আহমদ)

নিজের আপনজন ও ধন-সম্পদ যেরূপ লুটপাট হয়ে গেলে মানুষ বড় বিপদে পড়ে যায়, ঠিক তদ্ধ্রপ এক ওয়াক্ত নামায ছুটে গেলে দুনিয়া-আখিরাতে মানুষ বড় বিপদের সম্মুখীন হবে।

# عنابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: (من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقداتي بابامن ابواب الكبائر)

-হ্যরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত ২ ওয়াক্তের নামায একসঙ্গে পড়লো, সে কবীরা গুনার দরজাসমূহের মধ্য হতে একটিতে প্রবেশ করলো।" (সুনানে তিরমিযি শরীফ)

উক্ত হাদীসে '২ ওয়ান্তের নামায একসঙ্গে পড়লো' বলতে আগের এক ওয়াক্ত নামায ছুটে যাওয়া বুঝানো হয়েছে। আর শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত নামায কাযা হওয়া কবীরা গুনাহ। আর তাওবা ছাড়া কবীরা গুনাহ মাফ হয় না। জানা থাকা দরকার, জাহান্নামে যাওয়ার জন্য একটিমাত্র কবীরা গুনাহ যথেষ্ট, যদি না আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন।

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ وَعَنْ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتُ لَهُ نُورًا وَبُرُ هَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلَا بُرُ هَانُ وَلَا نَجَاةً وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْ عَوْنَ وَهَامَانَ وَأَيَّ بُنِ خَلَفٍ

- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আঁলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেন, একদিন হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায সম্পর্কে আলোচনাকালে ইরশাদ করলেন, "যে ব্যক্তি গুরুত্বসহ নামায আদায় করলো, তার এই নামায কিয়ামতের দিন নূর হবে, হিসাবের সময় দলীল হবে এবং নাযাতের উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি গুরুত্বসহ নামায আদায় করবে না, কিয়ামতের দিন এই নামায তার জন্য নূর হবে না, দলীলও হবে না এবং নাযাতের উপায়ও হবে না। এরূপ লোকের হাশর হবে ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খালফের সঙ্গে।" (মুসনাদে আহ্মদ) উক্ত হাদীস শরীফে নূরের অর্থ হলো, যখন বান্দা গুরুত্বসহ নামায আদায় করে তখন তা চৌদ্দই রাতের চাঁদের মতো একটি নূরের আকার ধারণ করে আকাশের দিকে উঠে যায়। এটা আল্লাহর দরবারে দু'আ করতে থাকে, হে আল্লাহ! আমাকে সে অতি সুন্দরভাবে আদায় করেছে, তাই তাকে ইহ-পরকালে মঙ্গল দান করুন। অন্যদিকে যে এভাবে নামায আদায় করলো না, তার এই নামায কালো রংয়ের আকার ধারণ করে তার জন্য বদ-দু'আ করতে থাকে। আর এই উভয়ের দু'আই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। নামায আদায় না করলে কাফির, মুশরিকদের সঙ্গে হাশর হবে। এর অর্থ বিনা হিসাবে জাহানামী হতে হবে।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرُ كِأُو الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

-হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "নামায ছেড়ে দিলে মানুষ শিরকের বা কুফরের সাথে মিশে যায়"। (সহীহ মুসলিম)

এই হাদীস দারা এটাই বুঝানো হচ্ছে যে, নামায ছেড়ে দেওয়ার কাজ আর মুশরিক ও কাফিরদের কাজের মধ্যে পার্থক্য নেই।

عَنُ أَبِي عُثُمَانَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَ أَخَذَمِنْهَا غُصْنَا يَا إِسَافَهَزَّهُ حَتَّى تَحَاتَّ وَرَقُهُ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَاعُثُمَانَ أَلَا تَسْأَلُنِي لِمَ غُصْنَا يَا إِسَّافَهُ وَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَفُعَلُ هَذَا قُعُلُ هَذَا قُعُلُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَنَامَ عَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَا خَذَمِنْهَا غُصْنَا يَا إِسَّافَهُ زَّهُ حَتَّى تَحَاتَ وَرَقُهُ وَأَنَامَ عَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَا خَذَمِنْهَا غُصْنَا يَا إِسَّافَهُ زَّهُ حَتَّى تَحَاتَ وَرَقُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَفُعُلُ هَذَا فَقُلْتُ وَلِمَ تَفْعَلُهُ قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمَ فَقَالَ يَاسَلُمَانُ أَلَا تَسَأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هَذَا فَقُلْتُ وَلِمَ تَفْعَلُهُ قَالَ إِنَّالُهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْعَلْمَ الْمَانُ أَلَا اللَّهُ مَا أَلُو اللَّهُ مَا أَنْ الْمُسْلِمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَلَا اللَّهُ مِنْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ مَا أَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالُ الْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّال

# إِذَا تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى الصَّلَوَ اتِ الْخَمْسَ تَحَاتَّتُ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتُ هَذَا الْوَرَقُ وَقَالَ { وَأَقِمُ الصَّلَاةَ طَرَفَيُ النَّهَارِ وَزُلَقًا مِنْ اللَّيْل إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّا كِرِينَ } اللَّيْل إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّا كِرِينَ }

-আবু উসমান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি হ্যরত সালমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুর সাথে একটি গছের নীচে বসা ছিলাম। তিনি ঐ গাছের একটি শুকনো শাখায় ধরে নাড়া দিলেন। এর ফলে এ থেকে অনেক পাতা ঝরে পড়লো। এরপর তিনি আমাকে বললেন, হে আবু উসমান! তুমি আমাকে কেন জিজ্ঞেস করলে না, আমি কোন্ কারণে এরূপ করলাম? আমি বললাম, বলুন আপনি কেনো এরূপ করলেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি গাছের নীচে ছিলাম। তিনি তখন গাছের শুকনো ডাল ধরে এমনভাবে নাড়া দিলেন, ফলে গাছের অনেক পাতা ঝরে পড়লো। এরপর তিনি আমাকে বললেন, "হে সালমান! আমি এরূপ করছি তুমি কেনো এর কারণ জিজ্ঞেস করোনা?" আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন আপনি কেনো এরূপ করলেন? তিনি জবাব দিলেন, "হে সালমান! যখন কোন মুসলমান ভালোভাবে ওযু সেরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে তখন তার পাপসমূহ এমনভাবে ঝরে পড়ে, ঠিক যেরূপ এসব পাতা ঝরে যায়।" এরপর তিনি কুরআন শরীফের এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন (আক্মিস সালাত .... ১১:১১৪)। অর্থাৎ, "দিনের উভয় অংশ ও রাতের একাংশে নামায কায়িম করো। নিশ্চয় নেক আমল পাপকে দূর করে দেয়। এটা উপদেশ-গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ।" (মুসনাদে আহমদ, নাসাঈ, তাবারানী)

উক্ত হাদীস থেকে আমরা এ শিক্ষাই পাচ্ছি যে, নামায দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর ইস্তিগফার পাঠের সময় যদি কেউ তাওবার শর্ত অনুযায়ী নিয়ত রেখে তা পাঠ করে, তাহলে কবীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

كانصلى الله عليه وسلم إذاحز به أمر فزع إلى الصلاة

-"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি নামাযে মনোনিবেশ হতেন।" (ফাতহুল বারী)

এই হাদীস দ্বারা এটাই বুঝাচ্ছে যে, আল্লাহর কাছ থেকে কোন সঠিক সমাধান পেতে হলে সর্বোত্তম পথ হলো নামাযের মাধ্যমে তাঁর পবিত্র দরবারে আবদার করা। এ নামাযের নামই হলো 'সালাতুল হাজত' বা প্রয়োজন পূরণের নামায।

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا فُتَرَضْتُ عَلَى أ أُمَّتِكَ خَسَ صَلَوَ اتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَافَظَ عَلَيْمِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدُخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ فَلَا عَهْدَلَهُ عِنْدِي

-হযরত আবু ক্বাতাদা ইবনে রিবঈ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি আপনার উদ্মতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি এবং প্রতিজ্ঞা দিয়েছি, যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সময়মতো গুরুত্বসহ আদায় করবে আমি তাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করবো। আর যে ব্যক্তি গুরুত্বসহ এসব নামায আদায় করবে না, তার ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নেই।" (হাদীসে কুদসী, ইবনে মাজাহ)

يَقُولُمَنُ صَلَّى اثَنَتَيَ عَشَرَةَ رَكُعَدِّفِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِنَّ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ - রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি দিনরাতের মধ্যে মোট ১২ রাকআত সুনাত আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জানাতে একটি বালাখানা তৈরী করবেন।" (সহীহ মুসলিম)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে মোট ১২ রাকআত সুনাতে মুয়াক্কাদা (জরুরী সুনাত) আছে। এগুলো হলো: ফযরের ফরযের পূর্বে ২ রাকআত, যুহরের ফরযের পূর্বে ৪ ও পরে ২ রাকআত, মাগরিবের ফরযের পরে ২ রাকআত এবং ইশার ফরযের পর ২ রাকআত। উক্ত হাদীস শরীফে এই ১২ রাকআত সুনাতে মুয়াক্কাদার ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

عَنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُذرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَتُ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةُ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةُ مِنُ النِّفَاقِ

-হ্যরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন ইখলাসের সাথে তাকরীবে উলাসহ নামায আদায় করবে, সে দু'টি উপকার লাভ করবে: ১. জাহান্নাম থেকে নাজাত এবং ২. মুনাফিকী থেকে মুক্তি।" (সুনানে তিরমিযি)

উক্ত হাদীস শরীফে চল্লিশ দিন এক নাগাড়ে জামাআতের সহিত নামায আদায়ের মাধ্যমে বান্দার যে কতো বিরাট উপকার হাসিল হয় তা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এখানে জাহান্নাম থেকে নাযাত ও মুনাফিকী খাসলত থেকে মুক্তির কথা দু'টো বিরাট অর্থপূর্ণ। প্রথমত, এরূপ নামায পালনকারীর নামায কায়েম হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, কলব পরিষ্কার হয়- ফলে সে আধ্যাত্মিকভাবেও বিশেষ উপকৃত হবে।

عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَقَالَ قَالَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ ثُمَّرَا حَفَو جَدَالنَّاسَ قَدْصَلَّوْ اأَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَا أَجْرِ مَنْ صَلَّاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَا أَجْرِهِمُ شَيْءًا صَلَّاهَ اوَ حَضَرَ هَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمُ شَيْءًا

-হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওয়ু সেরে নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে গমন করে এবং সেখানে পৌছে দেখে জামাআত শেষ হয়ে গেছে, তবুও সে জামাআতে নামায পড়ার সওয়াব পাবে এবং যারা জামাআতে নামায পড়ে সওয়াব অর্জন করেছেন তাতেও কোন কমতি হবে না।" (সুনানে আবু দাউদ)

এ হাদীস দ্বারা এটাই বুঝানো হচ্ছে যে, জামাআতে যাওয়ার অভ্যাস ছাড়তে নেই। কোন সময় কোনো কারণবশত দেরী হয়ে গেলেও মসজিদে যেয়ে জামাআতে শরীক হওয়ার চেষ্টা চালাতে হবে। অপরদিকে এই হাদীস দ্বারা এটা বুঝাচেছ না যে, বিনা ওজরে জামাআত ছেড়ে মসজিদে যেয়ে একা একা নামায আদায় করলেও সওয়াব হাসিল হবে। বরং ওজরহেতু ছুটে গেলে জামাআতে শরীক হওয়ার চেষ্টার কারণে এই সওয়াব মিলবে- অন্যথায় নয়।

عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعُهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُو اوَ مَا الْعُذُرُ قَالَ خَوْفُ أَوْ مَرَضُ لَمْ تُقْبَلُ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى

-হ্যরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি আযান শোনে কোন ওজর ব্যতীত জামাআতে শরীক হয় না, তার নামায কবুল হবে না।" সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম আর্য করলেন, ওজর বলতে কি বুঝায়? তিনি জবাব দিলেন, "অসুস্থতা ও ভয়-ভীতি।" (সুনানে আবু দাউদ)

এই হাদীসে 'কবুল না হওয়া' অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পুরষ্কার পাওয়া যাবে না।

-হ্যরত সাহল রাদ্বিআল্লাহু আনহু তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "ঐ ব্যক্তির কাজ হলো জুলুম, কুফর এবং মুনাফিকী যে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাক শোনেও মসজিদে হাজির হয় না।" (তাবারানী)

#### কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

উক্ত হাদীস শরীফে মসজিদে আযান শোনার পরও জামাআতে শরীক না হওয়াকে জুলুম, কুফর ও মুনাফিকী বলা হয়েছে।

قَالَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَقَدُهُ مَمْتُ أَنْ آمُرَ أَبَاهُ رَيْرَةَ يَقُولُ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ أَاتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتُ بِهُمْ عِلَّةُ فَأُحَرِّ قَهَا عَلَيْهِمْ

-হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস বলেছেন, "আমার ইচ্ছা হয় কিছুসংখ্যক যুবককে জ্বালানী কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আনতে বলি এবং ওসব লোকের কাছে যাই যারা বিনা ওজরে ঘরে নামায পড়ে নেয়, সেখানে যেয়ে তাদের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে ফেলি!" (সুনানে আবু দাউদ)

এই হাদীস শরীফেও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে যেয়ে জামাআতে নামায আদায়ের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। জামাআত তরককারীর প্রতি তাঁর চরম অসম্ভষ্টির কথা এখানে ব্যক্ত করে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

#### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### হানাফী মাজহাব মুতাবিক কুরআন-হাদীস শরীফ থেকে নামায

ইতোমধ্যে গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে আমার বার বার উল্লেখ করেছি যে, প্রতিটি মাজহাব বা ফিক্হ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে যে কোন একটি পদ্ধতি তথা মাজহাব অনুসরণ করলেই দ্বীন-ইসলাম সঠিকভাবে পালিত হবে। আমরা এখন হানাফী মাজহাবপন্থীদের সুবিধার্তে নিম্নে নামায ও তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন আমল-ইবাদতের পদ্ধতি পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে তুলে ধরছি। এ থেকে আমার আশা করছি, প্রত্যেকের মনে এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস জন্মাবে যে, নিজের মাজহাব মুতাবিক আমলই সঠিক দ্বীন পালন, এতে কোন সন্দেহ নাই। এছাড়া লা-মাজহাবীদের মাজহাব-বিরোধী বক্তব্য যে মূলত ভিত্তিহীন, পথভ্রম্ভতা ও ভ্রান্ত তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

#### ওযু, গোসল ও তাইয়াম্মুম

পবিত্র কুআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُو الْإِذَاقُمُّمُ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُو اوُجُوهَ كُمُ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَ افِقِ وَامْسَحُو ابِرُ ءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَّرُو اوَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءًا حَذُمِنْ كُمْ مِنَ الْغَابِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُو امَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُو ابِوُ جُوهِ كُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُاللَّهُ

# لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُلِيُطَهِّرَ كُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْحُ مَا يُعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ مَشْكُرُونَ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ مَشْكُرُونَ

-"হে ঈমানদারগ! যখন তোমরা নামাযের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর, মাথা মাসেহ এবং পদযুগল গিটসহ ধৌত করো। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও (গোসল করো) এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রস্রাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর। আর যদি পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও- অর্থাৎ, স্বীয় মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করতে চান- যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।" (৫:৬)

উক্ত আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা ওযুর চার ফরয, গোসলের ফরয এবং তাইয়াম্মুমের ফরয ও কোন্ সময় তা করা যাবে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন।

অযু কিভাবে করতে হয় সে সম্পর্কে কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদীস নিম্নে তুলে ধরা হলো।

عن أبير افع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم «توضأ ، فغسل و جهه ثلاثا ، و غسل يديه ثلاثا ، و مسحبر أسه و أذنيه ، و غسل رجليه ثلاثا

-হযরত আবু রাফি' রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অযু করতে দেখেছি, তিনি চেহারা তিনবার ধৌত করেছেন, উভয় হাতও তিনবার ধৌত করেছেন এবং একবার মাথা ও কান মাসেহ করেছেন এবং উভয় পাও তিনবার ধৌত করেছেন। (তাবারানী)

عنابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ مرة مرة ، وقال: « هذا وظيفة الوضوء الذي لا تحل الصلاة إلا به » ثم توضأ مرتين مرتين ، وقال: «هذا وضوء من أراد أن يضاعف له الأجر مرتين » ثم توضأ ثلاثا ، وقال: «هذا وضوء من و وضوء الأنبياء قبلي »

-হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার একবার করে অযু করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই অযু ছাড়া নামায ঠিক হবে না।" এরপর তিনি প্রতিটি অঙ্গ দু'বার করে ধৌত করলেন এবং বললেন, "এরপ অযুর দারা আল্লাহ তা'আলা দিগুণ সওয়াব দেবেন।" এরপর তিনবার করে প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করে অযু করলেন এবং বললেন, "এটা আমার ও আমার পূর্ববর্তী নবীদের অযু"। (মুসনাদে তাইয়ালাসী)

একদা হযরত উসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু একদল লোককে জিজ্ঞেস করলেন:

أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

-"আমি কি আপনাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে ওযু করতেন তা দেখাবো না? এরপর তিনি ওযু করতে লাগলেন এবং প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করলেন।" [মুসলিম শরীফ]

তাইয়াম্মুমের সঠিক নিয়ম নিম্নের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

عنابن عمر انه كان يقول التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة للكفين إلى المرفقين

-হযরত ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "তাইয়াম্মুম হচ্ছে দুইবার মাটিতে হাত মারা, প্রথমবার মুখমণ্ডল মাসেহ করার জন্য এবং দ্বিতীয়বার উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসেহ করার জন্য।" গোসলের ফর্য ও সুনাত নিয়ম নিম্নে বর্ণিত হাদীস শরীফে পাওয়া যায়।

المرادبماروي حالة الحديث بدليل قوله عليه الصلاة و السلام

المضمضمة والاستنشاق فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء

-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কুলি করা এবং নাকের ভেতর পানি দেওয়া জানাবাতের গোসলের জন্য ফযর এবং তা অযুর মধ্যে সুন্নাত" [আর সমস্ত শরীর ধৌত করা পবিত্র কুরআন শরীফে নির্দেশ করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে লিপিবদ্ধ করেছি]। (আল-হিদায়া)

عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه الماء فيخلل مها أصول شعره و يصب على رأسه ثلاث غرف ثم يفيض الماء على جلده كله

-হ্যরত আইশা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফর্য গোসলের সময় প্রথমে উভয় হাত ধৌত করতেন। এরপর নামাযের অযুর মতো অযু করতেন। তারপর হাত দ্বারা পানি মাথায় দিতেন, এভাবে তিনবার পানি দিয়ে চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছাতেন। এরপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে ধৌত করতেন।" (সুনানে নাসাঈ)

#### চামড়ার মুজার উপর মাসাহ

আজকাল কিছু লোক সাধারণ কাপড় যেমন- নাইলন, পশম, সুঁতা ইত্যাদি দ্বারা তৈরী মুজার উপর মাসাহ করে থাকেন। এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। একমাত্র চামড়ার তৈরী মুজার উপর মাসাহ করা জায়িয। অন্য কোন ধরনের মুজার উপর মাসাহ করা জায়িয হওয়ার প্রমাণস্বরূপ কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায় নি। আহলে হাদীস লেখক মুবারকপুরী সাহেব তাঁর রচিত তিরমিয়ী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়ায়ী- তে উল্লেখ করেছেন,

পশম, সুঁতা, নাইলন ইত্যাদি দ্বারা তৈরী মুজার উপর মাসাহ করার অনুমতি কোন হাদীস থেকে পাওয়া যায় নি [১; পৃ: ৩৩৩]।

সমস্ত ইমাম ও তাদের মুক্বাল্লিদগণ একমত, চামড়ার মুজা ছাড়া অন্য কোন ধরনের মুজার উপর মাসাহ নিষিদ্ধ। এমনকি উপরে উদ্ধৃত থাইর মুকাল্লিদ মুবারকপুরী সাহেব ছাড়াও আরো একাধিক উচ্চপর্যায়ের থাইর মুকাল্লিদ আলিমরা তা নিষিদ্ধ বলেছেন। [দেখুন, ফাতওয়াহ নাযীরিয়্যাহ; ১; ৪২৩]

#### পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সঠিক সময়

নিম্নের হাদীস শরীফে নামাযের সঠিক সময় বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ أَبُوهُ رَيْرَةَ أَنَا أُخْبِرُ كَصَلِّ الظُّهُرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَ الْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَ الْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَ الْعَصْرَ إِذَا خَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ وَ الْمَعْرِبَ إِذَا خَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ الْعِشَاءَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ

ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ يَعْنِي الْغَلَسَ

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ "যখন তোমার [সূর্যালোক থেকে সৃষ্ট] ছায়ার দৈর্ঘ্য তোমার উচ্চতার সমান হবে তখন যুহরের নামায নামায পড়বে। যখন তোমার ছায়ার দৈর্ঘ্য তোমার উচ্চতার দিগুণ হবে তখন আছরের নামায পড়বে। মাগরিবের নামায পড়বে সূর্যাস্তের পরই। ইশার নামায পড়বে যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ শুরু হয়। আর ফযরের নামায সূর্যোদয়ের পূর্বে অন্ধকার থাকাকালে আদায় করবে।" [মুয়াত্তা ইমাম মালিক (রাহঃ)]

ইশার ওয়াক্ত শুরুর সময় মিশকাত শরীফে বর্ণিত আছে,

#### فأقام العشاء حين غاب الشفق

-"তিনি ইশার নামায পড়লেন যখন 'শাফাক্' (পশ্চিমাকাশে লালিমা) চলে গেল।"

#### গরমের মৌসুমে যুহর নামায আদায়ের উত্তম সময়

### إِذَا كَانَ الْيَوْمُ الْحَارُ فَأَبُرِ دُو ابِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন (মধ্যাহ্নের পরে) বেশি গরম হয়, তখন [যুহরের নামায] কিছুটা দেরী করো যাতে [আবহাওয়া] সমান্য ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কারণ, গরমের প্রাবল্য হচ্ছে জাহানামের প্রভাব।" [সহীহ মুসলিম]

উক্ত সহীহ হাদীসের অনুসরণে হানাফী মাজহাব অনুযায়ী যুহরের নামায গরম মৌসুমে একটু দেরীতে পালন করার নিয়ম হয়েছে।

#### আছরের উত্তম সময়

এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অভ্যেস ছিল, আছরের নামায আদায় করতে যেয়ে এতটুকু পর্যন্ত দেরী করতেন যত সময় পর্যন্ত সূর্যের রং সাদা ও পরিষ্কার থাকতো। অর্থাৎ, লালিমা শুরুর কিছুক্ষণ পূর্বে নামায আদায় করতেন। যেমন হাদীস শরীফে আছে:

-"আল্লাহর রাসূল সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা যখন মদীনা শরীফে এসে সাক্ষাৎ করলাম, তখন দেখলাম আসরের নামায তিনি দেরী করে পড়তেন যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্যের মধ্যে লালিমা না আসে।" [আবু দাউদ ৩৪৫, মাকবাতুশ শামিলা]

#### ফ্যরের উত্তম সময়

একটি বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

-"ফযরের নামায পূর্বাকাশ ভোরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠার পরই আদায় করবে, কারণ এটা হলো অতিরিক্ত সওয়াব অর্জনের উপায়।" [তিরমিযী, ১, ১৪৬] ইমাম তিরমিয়ী (রাহ:) বলেছেন, কয়েকজন সাহাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ঠিক এসময়ই নামায় আদায় করতেন।

#### ইক্বামতের সঠিক পদ্ধতি

أمرنيرسول الله صلى الله عليه و سلم أن أو ذن لا هل مكة ، أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن أو ذن لا هل مكة ، و مسح على ناصيته ، و قال : قل : الله أكبر ، الله إلا الله [أشهد أن محمد ارسول الله ، أشهد أن محمد ارسول الله ، أشهد أن محمد ارسول الله ، مرتبن ، أشهد أخير على الصلاة ، حي على الله المالا حمرتبن ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، و إذا أذنت بالاولى من الفلاح مرتبن ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، و إذا أقمت فقله امرتبن : قد الصبح فقل : الصلاة خير من النوم [مرتبن] و إذا أقمت فقله امرتبن : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة

-আবু মাহজুরা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মক্কাবাসীদের জন্য আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তখন তিনি কপাল মুবারক মুছলেন এবং আমাকে বললেন, "বলো! আল্লাহু আকরাব! আল্লাহু আকবার!, আশহাদুআল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ (দু'বার বলো), হাইয়্যাসাল সালাহ (দু'বার বলো), হাইয়্যাআলাল ফালাহ (দু'বার বলো), আল্লাহু আকরাব! আল্লাহু আকবার! লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যখন ফ্যরের আ্যান দেবে তখন (অতিরিক্ত) আসসালাতু খাইরুম মিনানাওম (দু'বার বলবে)। যখন ইক্বামত দিবে তখন পুরো আ্যানের বাক্যগুলো বলবে এবং ক্বাদক্বা মাতিস-সালাহ দু'বার বলবে।"

উপরোক্ত বর্ণনা সহীহ বলে স্বীকৃত হয়েছে। [মুছান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক; দেখুন, আ-তা-রুস সুনান; ১; পৃ: ৫৩]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অন্য আরেকজন সাহাবি হযরত ছাউবান রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও উপরোক্ত নিয়মে আযান ও ইক্বামাতের শব্দগুলো দু'বার করে উচ্চারণ করতেন। আল্লামা শওকা-নী (রাহ:) এই বর্ণনাটি সঠিক বলেছেন। [নাইলুল আওতা-র, ২; পৃ: ২৪]

#### নামাযের সময় মাথা ঢাকা (টুপি পরা)

#### أنرسول الهصلى الهعليه وسلم كانيلبس قلنسوة بيضاء

-আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি সাদা টুপি পরতেন।" এই হাদীসটি নিঃসন্দেহে সহীহ বলে ঘোষাণা দিয়েছেন, আল্লামা জালালুদ্দিন সুয়ূতী (রাহঃ)। ভিয়াবুল ঈমান; সিরাজুল মুনীর; ৪; পৃ: ১১২]

ফাতওয়াহ তুনাইয়্যাহ [১: পৃ: ৫২৫] এবং আহলে হাদীসদের ফাতওয়ায়ও [৪; পৃ: ২৯১] লিখা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদাই তাঁর মাথায় নামাযের সময় টুপি রাখতেন। কিন্তাবদ্বয়ে এটাও আছে, ইচ্ছে করে খালি মাথায় নামায পড়া সুন্নাতের খেলাফ। [১; পৃ: ৫২৩]

দুঃখের বিষয় আজকাল মসজিদে অনেক মুসল্লি বিশেষকরে নতুন প্রজন্মের কিছু ছেলেদেরকে দেখা যায়, খালি মাথায় নামায আদায় করছেন। শুধু তাই নয়, অনৈসলামিক পরিধেয় পরে এবং সেসাথে টুপি ছাড়া নামায পড়া যেনো একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে! অথচ এটা যে সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ, তা কেউ যেন বুঝতে রাজী নয়।

#### কানের লতি পর্যন্ত দু'হাত উত্তোলন

عَنَ قَتَادَةً بِهَذَا الإِسْنَادِأَنَّهُ رَأَى نَبِي الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا فُرُوعَ عُأُذُنيهِ.

-হযরত ক্বাতাদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, "মালিক ইবনে হুয়াইরিস রাদ্বিআল্লাহু আনহু এটাও দেখেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাস [তাকবীরে তাহরিমার সময়] কানের লতি পর্যন্ত উভয় হাত উঠিয়েছে"। [সহীহ মুসলিম]

#### হাতদ্বয় নাভির নীচে বাঁধা

عن على رضى الله عنه قال ان من السنة في الصلوة وضع الكف على الكف تحت السرة

-হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, "নাভির নীচে এক হাতের তালু অপর হাতের উপর রেখা হলো সুন্নাত পদ্ধতি" [সুনানে বাইহাকী, ৩১২, মুছান্নাফ ইবনে আবি শাইবাহ, ১; ৩৯১; আবু দাউদ ১, ৭৫৫]।

একই ধরনের হাদীস হযরত আবু হুরাইরাহ, হযরত আনাস, হযরত ওয়াঈল ইবনে হুজর, হযরত হাজ্জাজ ইবনে হাসান, হযরত ইব্রাহিম নাখই রাদ্বিআল্লাহু আনহুম প্রমুখ বর্ণনাকারীদের থেকে এসেছে।

পুরুষের জন্য উভয় হাত নাভীর নীচে বাধা আর নারীদের জন্য বুকের উপর বাধা হলো হলো সুনাত। এটাই হানাফী মত। তবে অন্যান্য ইমামদের মতে নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে বুকের উপর হাত বাধা সুনাত। হানফী মতে পুরষদের ক্ষেত্রে উল্লেখিত হাদিস হলো একটি দলীল। তাছাড়া এর উপর আমল করার পেছনে আরো অনেক দলীল আছে। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হুমাম বলেন, বিরোধপূর্ণ বর্ণনার ক্ষেত্রে, গবেষণার উপরই নির্ভর করা ভালো। মহান রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়ানোতে অবশ্যই বিনয় ভাব প্রকাশ হওয়া চাই। যেহেতু নাভির নীচে হাত রাখা হয়তো সর্বাপেক্ষা বিনয় ভাব ফুটে ওঠে তাই এটাই হবে অন্যভাবে দাঁড়ানো অপেক্ষা উত্তম। এছাড়া, মহিলাদের জন্য বুকের উপর হাত রাখার নির্দেশের যৌক্তিক কারণও আছে। আর তাহলো, এতে গোপনীয়তা এবং ভদ্রতা বজায় থাকে। ফাতহুল ক্বাদীর]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী মন্তব্য করেছেন: বুকের উপর হাত রাখা মহিলার মতো সমান হয়ে যায়, সুতরাং পুরষের জন্য এটাকে সুনাহ ধার্য করা ঠিক হবে না। [উমদাতুল ক্বারী, ৩:১৬]

#### ছানা পাঠ

হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ... ..' এই ছানাটি নামাযের তাকুবীরে তাহরীমা পরে পাঠ করতেন। [সহীহ মুসলিম, ১:৭৮৮]

#### 'বিছমিল্লাহ ...' নীরবে বলা

ছানা পাঠের পর আস্তে আওয়াজে 'বিছমিল্লাহ ... পাঠ করা সুন্নাত। অন্যান্য ইমামদের মতে সজোরে পাঠ করা সুন্নাত। হানাফী মতের প্রমাণস্বরূপ হাদীস তুলে ধরছি।

عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّتُهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ { الْحَمْد لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }

لَا يَذْكُرُونَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا

-হ্যরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, 'আমি জামাআতের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, উমর ইবনে খাতাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু ও উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর পেছনে নামায আদায় করেছি। আমি তাঁদের কারো মুখে ক্রিরাআতের আগে বা পরে 'বিছমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম' [সজোরো] পাঠ করতে শুনি নি।' [সহীহ মুসলিম, ১:৭৮৮]

ইমাম তিরমিয়ী লিখেছেন, অধিকাংশ সাহাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম বিছমিল্লাহ শরীফ আস্তে আস্তে পাঠ করতেন। মুক্তাদীদের পক্ষে শুধু নীরবে শ্রবণ করে যাওয়াই সুন্নাত।

#### ক্বিরাত পড়া ও শোনা

জামাতে নামায়ে কেবল ইমাম সাহেব কুরআন শরীফ থেকে তিলাওয়াত করবেন। মুক্তাদিগণ শ্রবণ করবেন। তাদের জন্য কিরাত পাঠ মাকরুহ। এমনকি সুরা ফাতেহা পাঠের সময়ও। যদিও এ ব্যাপারে অন্যান্য ইমামগণের ভিনু মত আছে। হানাফী মতের দলীল হলো:

"এবং, যখন কুরআন পঠিত হয় তখন নীরবে মনোযোগসহ শ্রবণ করো, যাতে রহমত তোমাদের উপর পতিত হয়।" [সূরা 'আরাফ : ২০৪]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মুগ্বাফফাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, কুরআন শরীফের উপরোক্ত আয়াত জুমুআর খুতবা ও নামায সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। তাফসিরে ইবনে কাছীর]

সুতরাং কুরআন শরীফের নির্দেশানুযায়ী যখন কোন ইমাম সজোরে নামাযে বা খুতবায় কুরআন তিলাওয়াত করবেন তখন মুক্তাদীদের জন্য তা নীরবে শ্রবণ করতে হবে। তাছাড়া এটা সহীহ হাদিস দ্বারাও প্রমাণীত যে তিলাওয়াত কেবল ইমাম সাহেব করবেন। মুক্তাদিগণ নিরবে শুনবেন।

#### হানাফী মতে আ-মিন আস্তে বলা সুন্নাত

হানাফী মতে সূরা ফাতিহা শেষে নীরবে 'আ-মিন' বলা সুনাত। ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য। অন্য মাজহাব মতে আ-মিন জোরে বলা সুনাত।

কয়েকটি হাদীস শরীফ এখানে উদ্ধৃত করছি। এরপর এগুলোর উপর কিছুটা আলোচনা করে প্রমাণ করবো, ইমামের পেছনে জামাআতে নামায আদায়ের সময় হানাফী মতে কেন নীরবে আ-মীন বলা সুন্নাত নিয়ম হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। إِنَّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا اللَّنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُو فَكُمْ أُمَّلِيَوُ مَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُو فَكُمْ أُمَّلِيَوُ مَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَقَالَ إِذَا الضَّالِينَ } فَقُولُوا آمِينَ فَكَيِّرُ وَا وَ إِذْقَالَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ } فَقُولُوا آمِينَ

-আবু সাঈদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি খুতবায় কিভাবে আমাদেরকে সঠিক (সুন্নাহ) পদ্ধতিতে নামায আদায় করবো তা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, "যখন তোমরা নামায পড়বে তখন লাইন সোজা করবে; এরপর তোমাদের একজন নামাযে নেতৃত্ব দেবে [ইমামতি করবে]। যখন ইমাম তাকবীর দেবেন তোমরাও তাকবীর দেবে; যখন তিনি 'গ্লাইরিল মাগ্লদুবি'আলাইহিম ওয়ালাদ্দোয়া-ল্লীন' বলবেন তোমরা আ-মিন' বলো" [সহীহ মুসলিম, ১:১৭৪]।

عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُ وَ اوَ إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُو اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

-আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "ইমামকে অনুসরণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যখন তিনি তাকবীর উচ্চারণ করবেন তখন তোমরাও তা উচ্চারণ করো; যখন তিনি তিলাওয়াত করেন নীরব থেকো; এবং যখন তিনি বলেন, 'সমীআল্লা-হুলিমান হামীদাহ' তোমরা বলো 'রাব্বানা- লাকাল হামদ' [সুনানে আবু দাউদ, ১:৯৬; সুনানে নাসাঈ, ৪৬]।

উপরোক্ত দু'টি হাদীস শরীফ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশঃ

وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْ آَنُ فَاسْتَمِعُو اللَّهُ وَأَنْصِتُو الْعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

-"সূতরাং, যখন কুরআন পঠিত হয় তখন নীরবে মনোযোগসহ শ্রবণ করো যাতে রহমত তোমাদের উপর পতিত হয়" [সূরা 'আরাফ : ২০৪] এর সঠিক ব্যাখ্যা হয়েছে। জামাআতে নামায আদায়ের সময় ইমাম ও মুক্তাদীর কর্তব্য কী তা উক্ত হাদীসগুলো পরিষ্কারভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

প্রথমত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তাদীকে ইমাম কর্তৃক ফাতিহা পাঠের সময় নীরব থাকার কথা বলেছেন। এতে প্রমাণ হলো জামাআতে নামাযে মুক্তাদীদের জন্য ফাতিহা পাঠ করতে নেই।

দ্বিতীয়ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তাদীকে বলছেন, ইমাম যখন ফাতিহা পাঠ করে শেষ করবেন তখন 'আ-মিন' বলো।' আ-মিন' এর অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ! কবুল করো।

সুতরাং হানাফী মাজহাব অনুযায়ী মুক্তাদীর জন্য ফাতিহা পাঠ যে সঠিক নয় এর প্রমাণ হলো এই হাদিস। অবশ্য উপরোক্ত হাদীসদ্বয় ছাড়াও আরো অনেক হাদীস ও গ্রহণযোগ্য বর্ণনায় মুক্তাদীকে ইমামের পেছনে নীরব থাকার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এখানে আর বেশি উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। তবে একটা কথা সবাইকে মনে রাখতে হবে যে, একা একা কেউ যদি নামায আদায় করেন তাহলে অবশ্যই তাকে প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দারা এটাও প্রমাণীত হলো, ইমাম কর্তৃক ফাতিহা পাঠের পর 'আ-মিন' বলা সুন্নাত- কিন্তু তা কি সরবে বলতে হবে? এবার এ প্রশ্নের জবাব বের করা দরকার। কারণ, হানাফী মতে নীরবে 'আ-মিন' বলা সুন্নাত, সরবে নয়।

#### আ-মিন বলার ফ্যীলত

আ-মিন বললে যে কত লাভ হয় তার প্রমাণস্বরূপ একটি হাদীস শরীফ এখানে উদ্ধৃত করছি।

عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا الضَّالِينَ } فَقُولُوا آمِينَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلُ الْمَلَابِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "যখন ইমাম, 'থাইরিল মাথদুবি'আলাইহিম ওয়ালাদ্বোয়া-ল্লিন' বলবেন তখন তোমরা [মুক্তাদিরা] 'আ-মিন' বলো। কারণ ফেরেশতারা এসময় আ-মিন বলেন। আর যার 'আ-মিন' বলা ফেরেশতাদের বলার সঙ্গে মিশে যাবে, তার অতীতের সব গোনাহ মাফ হয়ে যাবে" [বুখারী, ১:১০৮]।

সুতরাং 'আ-মিন' বলার ক্ষেত্রে কোন মতানৈক্য নেই- এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে ঐ সময় 'আ-মিন' বলা একটি উত্তম সুন্নাত। তবে সরবে না নীরবে তা বলা হবে এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে বৈকি।

এটা বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণীত যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় নীরব ও সরবে 'আ-মিন' উচ্চারণ করেছেন। এতে এটাই প্রমাণ হলো যে, কেউ যদি সরবে বলে এবং অপর কেউ নীরবে বলে তাতে কোন অসুবিধা নেই- উভয়ের বলাই হবে সুনাত। তবে যখন সরবে বলনেওয়ালা নীরবে উচ্চারণ করনেওলাকে 'অজ্ঞ' বা এরূপ কোন মন্তব্য দ্বারা হেয় করেন তখনই সমস্যা দাঁড়ায়। অবশ্য একইভাবে নীরবে বলনেওয়ালাও সরবে উচ্চারণকারীকে কটুক্তি করতে পারেন। আমরা আশা করবো যারা মাজহাব অনুসরণ করেন তারা যারতার মাজহাব অনুযায়ী সরবে কিংবা নীরবে 'আ-মিন' পাঠ করবেন ও কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দেবেন, 'আমার মাজহাব অনুযায়ী আমি আমল করেছি'। এরপরও কিছু বললে, জবাব দেবেন মাজহাব মানা না মানা আমার ব্যাপার। ব্যাপারটি নিয়ে যে বাড়াবাড়ির কোন প্রয়োজন নাই তা আমরা ইবনে কাইয়্যিম (রাহ:) থেকে জেনে নিতে পারি। তিনি লিখেছেন:

"এই ব্যাপারটি ঐসব গ্রহণযোগ্য মতানৈক্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত যেগুলোর অনুসরণকারীকে [অর্থাৎ সরব কিংবা নীরবে বলনেওয়ালাকে] কোনভাবেই সমালোচনার সুযোগ নেই। এটা রুকুর পরে দাঁড়িয়ে হাত তুলা বা না তুলার সমপর্যায়ের ব্যাপার [অর্থাৎ তা-ও উভয় ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য - কোন না কোন ইমামের সমর্থিত পন্থা।]" [জাদুল-মা'আদ, ১:৭০]।

#### আ-মিন নীরবে বলার ক্ষেত্রে হানাফীদের সিদ্ধান্তের কারণ

যা হোক হানাফীরা কেন 'আ-মিন' নীরবে পাঠের পক্ষপাতী তা এখন ব্যাখ্যা করা হবে।

#### কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

সকল ইমামের মত হলো যেসব নামাযে ইমাম সূরা-কিরাআত নীরবে পাঠ করেন [অর্থাৎ যুহর, ও আছর] সে ক্ষেত্রে ইমাম নীরবে 'আ-মিন' বলবেন। এখানে কোন দ্বিমত নেই। তবে ফযর, মাগ্বরিব, ইশা ও জুমু'আর নামাযে ইমামকে সূরা-কিরাআত সরবে পাঠ করতে হয়। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিকের মতে এসব নামাযেও ইমাম এবং মুক্তাদীকে 'আ-মিন' নীরবে পাঠ করতে হবে।

হানাফীরা বলেন, যদিও রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সজোরে 'আ-মিন' বলেছেন বলে প্রমাণ মেলে তথাপি এর কারণ ছিল 'আ-মিন' বলার গুরুত্ব সাহাবীদেরকে বুঝানো। কারণ, পরবর্তীতে তিনি 'আ-মিন' নীরবে বলেছেন। হানাফীরা এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার কয়েকটি কারণ আছে।

প্রথমত পবিত্র কুরআন-হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, 'আ-মিন' বলা একটি দু'আ। হাফিজ ইবনে হাজর আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: "যে আ-মিন বলে তাকে একজন দু'আ পাঠকারী হিসেবে ধরে নেওয়া হয়-কারণ আল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের দু'আ কবুল হয়েছে (হে মূসা ও হারুন!)।" [সূরা ইউনুস-৮৯] যখন মুসা আলাইহিস-সালাম দু'আ করছিলেন আর হারুন আলাইহিস-সালাম আ-মিন বলছিলেন। এ ব্যাপারে একটি হাদীসও হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে।" [ফাতহুল বারী]

দু'আ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নীরবে পাঠের জন্য স্বয়ং আল্লাহ পাকই নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর পবিত্র কালামে। ইরশাদ হয়েছে,

-"তোমার প্রতিপালকের স্মরণ করো বিনয় ও একান্ত সংগোপনে। তিনি সীমালজ্যনকারীদের ভালোবাসেন না।" [৭ঃ৫৫] অন্য আয়াতে আছে,

-"যখন সে (জাকারিয়া) তাঁর প্রতিপালককে ডাক দিল গোপনে।"

#### কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

সুতরাং 'আ-মিন' বলা যেহেতু দু'আর অন্তর্ভূক্ত তাই তা নীরবে বলাই হলো সর্বাপেক্ষা উত্তম। কারণ দু'আ সজোরে বলার মধ্যে সামান্যতম হলেও রিয়ার প্রকাশ পেতে পারে যা কারো কাম্য নয়। এ কারণেই অধিকাংশ দু'আ নীরবে পাঠ করাই ভালো। এছাড়া দু'আ নীরবে পড়ার জন্য স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাগিদ দিয়েছেন বলে বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়। এবার আমরা এরূপ ক'টি হাদীস শরীফের উপর আলোচনা করবো।

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যখন ইমাম 'থাইরিল মাগ্বদ্ধবি'আলাইহিম ওয়ালাদ্বদ্বোয়া-ল্লিন' বলেন তখন বলো 'আ-মিন'। কারণ, ফিরশতারা এবং ইমামও তা বলেন।" [নাসাঈ, ১১৪৭]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো যে ইমাম 'আ-মিন' নীরবে বলবেন। কারণ, ইমাম যদি সরবে বলতেন তাহলে 'ইমামও তা বলেন' এ কথাটি হাদীসে উল্লেখের প্রয়োজন থাকতো না। মুক্তাদীরা এমনিতেই তো ইমামের 'আ-মিন' বলা শ্রবণ করতেন। তাই সে ক্ষেত্রে হাদীসে হয়তো এভাবে উল্লেখ থাকতো: 'ইমাম যখন আ-মিন বলেন তোমরাও বলো', কিন্তু হাদীসের ভাষ্য ভিন্ন- অর্থাৎ জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ওয়ালা-দ্বদোয়া-ল্লেন বলে সূরা ফাতিহা শেষ করে ইমাম নীরবে 'আ-মিন' বলে থাকেন এবং ফিরিশতারাও তখন তা বলেন, সুতরাং তোমরাও বলো। বলা হয়নি, তোমরাও তা সরবে বলো।

উপরোক্ত ব্যাখ্যা হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীস থেকেও সমর্থনযোগ্য। হাদীসটি এই: "যখন ইমাম ওয়ালাদ্বদোয়া-ল্লিন বলেন তখন (মুক্তাদীরা) আ-মিন বলো।" [বুখারী, ১:১০৮]

এখানেও লক্ষণীয় যে, ইমামের দ্বারা সরবে সূরা ফাতিহার শেষ আয়াতের কথা বলা হয়েছে [যেহেতু তা সবাই শ্রবণ করবে]। বলা হয়নি, ইমাম যখন বলবেন, 'আ-মিন'। এতে বুঝা গেল ইমামও আ-মিন নীরবে বলবেন।

আ-মিন নীরবে বলার প্রমাণ সাহাবায়ে কিরাম থেকেও একাধিক বর্ণনায় মিলে। যেমন: ১.

## عَنَ أَبِي وَ ابِلٍ، قَالَ: "كَانَ عَلِيُّ، وَ ابْنُ مَسْعُو دِلا يَجْهَرَ انِ بِسِمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّ الرَّحِيمِ، وَلا بِالتَّعَوُّ ذِ، وَلا بِآمِينَ "

-আবু ওয়াইল রাহামতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত: "আলী ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ অথবা আ-মিন সরবে পাঠ করতেন না।" [মাযমাউয যাওয়াঈদ ২:১০৮, তাবারানী]

- ২. আবু ওয়াইল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে আছে: "হযরত উমর ও হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ এবং আ-মিন সরবে বলতেন না।" [ই'লাউস সুনান]
- ৩. ইমাম আব্দুর রাজ্জাক [এবং ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর কিতাবুল আসার-এ] প্রসিদ্ধ তা'বিঈ ইব্রাহিম নাখই রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি উক্তি লিপিবদ্ধ করেছেন:

# خمس يخفين سبحانك اللهم! و بحمدك، و التعوذ، و بسم الله الرحمن الرحيم، و آمين، و اللهم! ربنالك الحمد.

-"ইমামকে পাঁচটি জিনিষ নীরবে বলতে হবে: সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা .. [ছানা], আউযুবিল্লাহ ... [তাওউদ], বিসমিল্লাহ ... [তাছমিয়াহ], আ-মিন এবং আল্লা-হুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ।" [মুছান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ২:৮৭]

#### হানাফী মাজহাব মতে নামাযের ভেতর তাকবীরের সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত ওঠাতে নেই

তাকবীরে তাহরিমার পরে অন্যান্য তাকবির যেমন রুকুতে যাওয়া, ওঠা ও সিজদায় যাওয়া ইত্যাদি পালনের সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত ওঠানো হানাফী মাজহাবে নাই। এর কারণ হিসেবে আমরা কয়েকটি হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি পেশ করছি।

১.হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন,

# خَرَ جَعَلَيْنَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيَدِي كُنُو اِفِي الصَّلَاةِ أَيْنَابُ خَيْلِ شُمْسِ اسْكُنُو افِي الصَّلَاةِ

"একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এসে বললেন, তোমাদেরকে কেন একরোখা ঘোড়াদের লেজের মতো হাত উত্তোলন করতে দেখছি? নামায শান্তভাবে পালন করো'।" [সহীহ মুসলিম, ১:৮৬৪] ২.

# قَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلَا أُصَلِّي بِكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرُ فَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামায পড়তেন তা কি আমি আপনাদেরকে দেখাবো না?" এরপর তিনি নামায পড়লেন এবং তাকবীরে তাহরিমা ছাড়া আর তাঁর হাত উত্তোলন করলেন না। [তিরমিযী, ১:২৪৪]

উপরোক্ত হাদীসটি 'হাসান' হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে। ইবনে হাযম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এটাকে সহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়া আহমাদ শাকীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। উল্লেখ্য প্রথম ও এই দ্বিতীয় হাদীস দারা প্রমাণিত হলো যে, প্রাথমিক যুগে নামাযের ভেতর তাকবীর দেওয়ার সময় হাত উত্তোলন করা হতো কিন্তু পরে তা রহিত হয়ে গেছে। কারণ, দ্বিতীয় হাদীস বর্ণনাকারী [হয়রত ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহ্ আনহু] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামায আদায়ের পদ্ধতি নিজে আমল করে দেখিয়েছেন।

৩. বর্ণিত আছে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রথম তাকবীরের (তথা তাকবীরে তাহরিমার) সময় হাত উত্তোলন করতেন। এরপর আর তিনি হাত তুলেন নি।[সুনানে বাইহাক্বী]

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা হযরত ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, হযরত যাইলা'য়ি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত আইনী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উপর্যুক্ত বর্ণনাটি সহীহ বলেছেন। এছাড়া এটা জেনে নেওয়া দরকার যে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু ছাড়াও প্রসিদ্ধ সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই নামাযে একবার মাত্র [তাকবীরে তাহরিমার সময়] হাত উঠাতেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রমুখ। সুতরাং এভাবে নামায আদায় পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরামেরও সুন্নাত। [ইমাম তিরমিযী]

#### হানাফী মাজহাব মতে জালসাতুল ইসতিরাহা করতে নেই

হানাফী মাজহাব মতে দ্বিতীয় সিজদার পর সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য না বসা [জালসাতুল ইসতিরাহা না করা] হলো সুন্নাত পদ্ধতি।

আমরা লক্ষ করে থাকি কেউ কেউ নামায পড়ার সময় দ্বিতীয় সিজদা শেষে সোজা না দাঁড়িয়ে ক্ষণকালের জন্য বসে তারপর উঠেন। হানাফী মাজহাব মতে জালসাতুল ইসতিরাহা কেন করতে নেই- এর প্রমাণ হাদীস শরীফ থেকে তুলে ধরছি।

- ১. ইবনে সাহল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর উচ্চারণ করলেন ও একই সময় সিজদায় চলে গেলেন। তারপর আবার তাকবীর উচ্চারণ করলেন [দ্বিতীয় সিজদা শেষে] ও একই সাথে দাঁড়িয়ে গেলেন [বসলেন না]। [আবু দাউদ, ১:৯৬১]
- ২. ইমাম বাইহাক্বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর সুনানে লিপিবদ্ধ করেছেন যে, উপরোক্ত পদ্ধতিতে হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু নামায আদায় করতেন। এছাড়া আল্লামা জাইলা'য়ে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর নুসবুর রায়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ির রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আন্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু প্রমুখ প্রসিদ্ধ সাহাবারাও একই পদ্ধতিতে নামায পড়তেন। তাঁরা কেউই দ্বিতীয়় সিজদা শেষে ক্ষণকালের জন্য বসেন নি [খণ্ড, ১: পৃঃ ২৮৯]। আল্লামা তুরকুমানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জাওহারুন নাক্বি নামক গ্রন্থে আরও একাধিক

সাহাবায়ে কেরামের নামায পদ্ধতি এভাবেই ছিলো বলে উল্লেখ করেছেন। [খণ্ড ১: পৃঃ ১২৫ ]

## তাশাহহুদের সময় শাহাদাত অঙ্গুলি উঠানো

তাশাহহুদ [আত্তাহিয়্যাতু] পাঠের সময় শাহাদাত অঙ্গুলি উঠানো সুন্নাত। অনেকে এ সময় শাহাদাত অঙ্গুলি খাড়া করে নড়াচড়া করতে থাকেন। হানাফী মাজহাব মতে এরুপ করতে নেই। সঠিক উপায়ে এ সুন্নাতটি পালন করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হাদীস শরীফ থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়।

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশাহহুদের সময় তাঁর ডান হাত ডান উরুতে এবং বা হাত বাম উরুতে রাখতেন। এরপর তিনি তাশাহহুদ পাঠের সময় যখন শাহাদাত [অর্থাৎ আশাহাদুআল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ] বলতেন তখন তাঁর ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি উঠাতেন। তিনি তাঁর মধ্যম ও বৃদ্ধাঙ্গুলি মিলিত করে নিতেন [এতে একটি চক্র হয়ে যেত]। [সহীহ মুসলিম, ১:১২০২]

লক্ষ্য করুন, এখানে কোথাও বলা হয়নি আঙ্গুলটি তুলে নাড়াতেন কিংবা ঘুরাতেন।

#### নামায শেষে হাত তুলে দু'আ পড়া

হাদীস শরীফে নামায শেষে দু'আ করার অনেক উৎসাহ এসেছে। ইমাম সাহেব ও মুসল্লিরা সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করতে পারেন। এটা মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল। কোন মুসল্লি একা একাও দো'আ করতে পারেন। তবে এটাকে নামাযের অংশ মনে করতে নেই।

আব্দুল্লাহ ইবনে জুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহু থেকে একটি বর্ণনায় জানা যায় তিনি একদা লক্ষ্য করলেন এক ব্যক্তি নামায শেষ করার পূর্বেই [সম্ভবত শেষ বৈঠকে সালাম ফেরানোর আগে] হাত উত্তোলন করে দু'আ করছেন। জুবায়ের রাদিআল্লাহু আনহু নামায শেষে তার কাছে গিয়ে বললেন, "ওহে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র নামায শেষেই হাত উঠিয়ে দু'আ করতেন।" [এই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে: মাযমাউয যাওয়া-ইদ, খণ্ড ১, পৃঃ ১৬৯]

## বিতর নামায তিন রাকআত

হানাফী মাজহাবে বিতর নামায তিন রাকআত পড়া ওয়াজিব। নিম্নে এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস ও বর্ণনা তুলে ধরছি।

١.

-হ্যরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু তিন রাকআত করে বিতর নামায পড়তেন। প্রথম রাকআতে সূরা 'সাব্বি হিসমা ...', দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরুন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন [এভাবে তিলাওয়াত করাহ মুস্তাহাব]। (সুনানে নাসাঈ)

২.

জাদুল মা'আদে আছে: হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু' রাকআত করে নামায পড়তেন। পরে বিতর পড়লেন তিন রাকআত। এর মধ্যে পৃথক করলেন না [সালাম ফেরালেন না]। (ইমাম আহমদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির বর্ণনা]; হযরত আয়শা সিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, তিনি (নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিতর তিন রাকআত আদায় করলেন, এর মধ্যখানে কোন সালাম ফেরালেন না। ইমাম নাসাঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতর নামাযে দু' রাকআত পড়ে সালাম ফেরান নি। [জাদুল মা'আদ, পৃঃ ১১০]

৩. হাফিজ ইবনে হাজার আকসালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাতহুল বারী কিতাবে উল্লেখ করেন: হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহু, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বিতর নামাযে তিন রাকআত পূর্ণ করার পর সালাম ফেরাতেন, দু'রাকআত পরে নয়। ফাতহুল বারী, খণ্ড ১ : পৃঃ ২৯১]

হানাফী মাঁযহাবে বিতর নামাযের নিয়ম হলো, অন্যান্য নামাযের মতো দুই রাকআত শেষে বসে আত্যাহিয়্যাতু পাঠ করে বিনা সালামে তাকবীর দিয়ে দাঁড়াতে হবে। সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করে হাত তুলে তাকবীর দিয়ে দুয়ায়ে কুনুত পাঠ করতে হয়। এরপর যথানিয়মে তৃতীয় রাকআত পূর্ণ করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করতে হবে।

#### তারাবীর নামায ২০ রাকআত

তারাবীর নামায ২০ রাকআত হওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘ ১৪০০ বছর যাবৎ কেউ ভিন্নমত পোষণ করেন নি। কিন্তু এ নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে বিশ রাকআতের বর্ণনা দূর্বল। এরূপ বলার পেছনে যে এই নামাযের গুরুত্বকে খাঁটো করা ও নফসের খাহেশকে পূর্ণ করা উদ্দেশ্য তা আর বলার প্রয়োজন রাখে না। দীর্ঘ নামায আদায় করতে মন ও তন যেন মানতে চায়না।

সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাতকেও আমরা মর্যাদা দিয়ে পালন করে থাকি। তাঁদেরকে অনুসরণ করাও সবার কর্তব্য। তারাবীর নামায ২০ রাকআত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু। এর পূর্বে অর্থাৎ প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর সময় তারাবীর নামায জামাআতে আদায় হতো না। হযরত উমরই সর্বপ্রথম ২০ রাকআত নামায জামাআতে আদায়ের মাধ্যমে রমজান মাসে পুরো কুরআন শরীফ খতম করার নিয়ম শুরু করেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে বিনাবাক্যে সে যুগের প্রসিদ্ধ সাহাবাসহ সবাই মেনে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সেই থেকে আজ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পবিত্র রমজান মাসে বিশ্বের সকল মুসলমান তারাবীর নামায আদায় করে আসহেন। বর্তমানে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতেও জামাআতের সঙ্গে তারাবীর নামায ২০ রাকআত পড়া হয়।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে কিভাবে তারাবীর নামায ২০ রাকআত হলো এবং পালন করা হতো তার প্রমাণ স্বরূপ আমরা একটি হাদীস তুলে ধরছি।

১. হযরত ইয়াযীন ইবনে রুমান রাদ্বিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: উমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিআল্লাহু আনহু এর খিলাফতকালে সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ২০ রাকআত তারাবীর এবং ৩ রাকআত বিতর নামায [জামাআতের সঙ্গে] পড়েছেন। [মুআতা ইমাম মালিক, ২৪৬]

## জুমু'আর নামাযের নিয়ম

জুমু'আর নামায ফরযে আইন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

-"হে মু'মিনগণ! জুমু'আর দিনে যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের পানে ত্বরা কর এবং বেচাকেনা বন্ধ কর। এটা তোমাদের জন্যে উত্তম যদি তোমরা বুঝ।" [জুমু'আ (৬২): ৯]

রাইসুল মুফাসসিরীন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, "এক লোক সারাদিন রোযা রাখে এবং সারারাত নফল নামায পড়ে কিন্তু জুমু'আর নামায পড়েনা এবং জামাআতে শরীক হয় না, তার সম্পর্কে আপনার মতামত কি?" তিনি জবাবে বললেন, "লোকটি জাহানামী"। [তিরিমিযি শরীফ: ২০২]

ব্যাখ্যা: উক্ত ব্যক্তি জুমু'আ ও জামাআতে নামায ত্যাগ করার কারণে জাহান্নামের শাস্তিভোগ করার পর মুক্তি পাবে, যদি সে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করে।

জ্ঞাতব্য বিষয়: ১. জুমু'আর নামাযে জামাআতে দুই রাকআত আদায় করা ফরয। ২. খুতবা পাঠ ও শ্রবণ ওয়াজিব। ৩. চার রাকআত করে কাবলার জুমু'আ ও বা'দাল জুমুয়া পড়া সুনাতে মুয়াক্কাদা। ৪. বা'দাল জুমু'আর পর দুই সুনাত পড়া অনেকের মতে সুনাতে মুয়াক্কাদা। উচিৎ হলো এই দুই রাকআত পড়ে নেওয়া।

#### ঈদের নামাযের তাকবীর

ويصلى الامام بالناس ركعتين يكبر في الاولى للافتتاح و ثلاثا بعدها ثم يقرأ الفاتحة وسورة و يكبر تكبيرة يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثا بعدها و يكبر رابعة يركع بها و هذا قول

#### بنمسعود

-ইমাম মানুষকে নিয়ে ঈদের দু' রাকআত নামায পড়বেন। তিনি প্রথম রাকআতে তাকবীরে উলা বলবেন। তারপর তিন তাকবীর দিবেন। এরপর সূরা ফাতিহাসহ কিরাআত পাঠ করবেন। তারপর তাকবির দিয়ে রুকুতে যাবেন। এরপর দিতীয় রাকআত শুরু করবেন। সূরা ফাতিহা ও কিরাআত পাঠ করে তিন তাকবির দিবেন। চতুর্থ তাকবির দিয়ে রুকুতে চলে যাবেন। আর এটাই ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুর বর্ণনা। (হিদায়া, ইনায়া শারহুল হিদায়া, ফাতহুল কাদির)

ইমাম তিরমিয়ী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিআল্লাহু আনহুসহ অন্যান্য আরো কয়েকজন সাহাবা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম থেকে অনুরূপ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

ঈদের নামাথের নিয়ম: প্রথমে নিয়ত করে তাকবীরে তাহরীমা শেষে হাত বাঁধবেন। এরপর ছানা পাঠ করবেন। এরপর ইমামের সাথে কান পর্যন্ত হাত তুলে তিনটি তাকবীর দেবেন। তাকবীরের মধ্যখানে হাত বাধবেন না। দ্বিতীয় রাকআতে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে প্রথম রাকআতের মতো ইমাম সাহেবের সাথে তিনটি তাকবীর দেবেন। চুতর্থ তাকবীরের সময় হাত না তুলে রুকুতে যাবেন। এরপর যথারীতি সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন।

দ্র: ঈদের নামাযে এই অতিরিক্ত ৬ তাকবীর ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য ওয়াজিব। ঈদের নামাযে দ্বিতীয় রাকআতে রুকুতে যাওয়ার তাকবীর অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে 'ওয়াজিব'।

ঈদের নামায সম্পর্কে চারটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা: ১. ঈদের নামাযে ইমাম কর্তৃক প্রথম রাকআতের অতিরিক্ত তিন তাকবীর শেষ হওয়ার পর যদি কেউ শরীক হয়, তাহলে এই তাকবীরগুলো হাত তুলে নীরবে পাঠ করে নিতে হবে। যদি শরীক হওয়ার সময় ইমাম রুকুর মধ্যে গিয়ে থাকেন আর তাকবীরে তাহরীমা ও অতিরিক্ত তিন তাকবীর দেওয়র পর রুকু পাওয়ার দৃঢ় সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাকবীরে তাহরীমা শেষে তিন তাকবীর হাত তুলে নীরবে পাঠ করে রুকুতে চলে যাবেন। আর যদি রুকু পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে তাকবীরে তাহরীমা পরেই রুকুতে চলে যাবেন, তবে রুকুর তাসবীহ না পড়ে ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো হাত না উঠিয়ে নীরবে পাঠ করবেন। এরপর সময় পেলে রুকুর তাসবীহ পড়বেন। তাকবীর পড়ে শেষ করার আগেই ইমাম রুকু থেকে দাঁড়িয়ে গেলে, সাথে সাথে মুক্তাদীও দাঁড়িয়ে যাবেন। যে তাকবীর বাকী থাকবে তা মাফ।

- ২. ঈদের নামাযে কেউ দ্বিতীয় রাকআতে শমিল হলে, ইমাম কর্তৃক সালাম ফেরানোর পর দাঁড়িয়ে ছানা, আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, সূরা-কিরাআত শেষে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে হাত তুলে তিন তাকবীর বলবেন। এরপর যথারীতি সিজদা, শেষ বৈঠক এবং সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন।
- ৩. ইমাম সাহেব দ্বিতীয় রাকআতে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে ভুলবশতঃ অতিরিক্ত তিন তাকবীর না বলে যদি রুকুতে চলে যান, তাহলে রুকু ছেড়ে তাকবীরের জন্য দাঁড়ানোর প্রয়োজন নেই। রুকু অবস্থায় হাত না তুলে সরবে তাকবীর উচ্চারণ করে নিলেই আদায় হয়ে যাবে। আর যদি রুকু থেকে দাঁড়িয়ে তাকবীর দিয়ে পুনরায় রুকুতে চলে যান তাহলেও নামায হয়ে যাবে। এ ভুলের জন্য লোকের সংখ্যাধিক্যের কারণে সাহু সিজদাও দিতে হবে না।

8. অযুর পানি অদূরে থাকাবস্থায়ও, অযু করতে যে সময় লাগবে তাতে যদি ঈদের নামায ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তায়ামুম করে নামাযে শরীক হওয়া বৈধ। (বেহেতী জেওর)

#### জানাযার নামাযের তাকবীর

قال أبو موسى: كان يكبر أربعاتكبيره على الجنازه. فقال حذيفة: صدق. رواه أبو داود

-হযরত আবু মুসা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযে চার তাকবীর দিতেন। হুজাইফা রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, এটা সঠিক। (আবু দাউদ)

জানাযার নামাযের নিয়ম: নিয়ত শেষে হাত উঠিয়ে তাকবীর দিয়ে তাহরীমা বাঁধতে হবে। এরপর সানা পাঠ শেষে ইমামের সঙ্গে (মুক্তাদী) নীরবে হাত না উঠিয়ে তাকবীর দেবেন। দর্নদ শরীফ পাঠ করে তৃতীয় তাকবীরও দ্বিতীয়টির মতো হাত না উঠিয়ে নীরবে দেবেন। এবার জানাযার দু'আ শেষে ইমামের সঙ্গে হাত না তুলে নীরবে চতুর্থ তাকবীর শেষে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন।

জানাযার নামায সম্পর্কে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা: ১. নামাযে শরীক হতে দেরী হওয়ার ফলে এক বা ততোধিক তাকবীর ছুটে গেলে, ইমাম কর্তৃক শেষ (চতুর্থ) তাকবীর উচ্চারণ ও সালাম ফেরানোর পর সাথে সাথে ছুটে যাওয়া তাকবীরগুলো নীরবে পাঠ করে নিতে হবে। মনে রাখা প্রয়োজন, ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্য জানাযার নামাযের সকল তাকবীর দেওয়া ফরজ।

২. অযুর পানি অদূরে থাকাবস্থায়ও, অযু করতে যে সময় লাগবে তাতে যদি জানাযার নামায ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তায়াম্মুম করে নামাযে শরীক হওয়া বৈধ। (বেহেতী জেওর) জানাযার নামাযের নিয়তঃ বাংলায় নিয়ত করলেই চলবে। ছানাঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ पक्षम भक्षिः

اللَّهُمَّ صَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَاصَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اللَّهُمَّ صَلِّعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ مَجِيدُ فَاللهُ اللهُ اللهُ

اللَّهُمَّاغُفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَابِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَلَا اللَّهُمَّ مَنُ اَحُيَيُتَهُ مِنَّافاً حَيِهِ عَلَى الْإِسُلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسُلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسُلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسُلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسَمَانِ فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ

জানাযা নামাযের দু'আ (নাবালিগ ছেলে হলে):

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَ اجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَ ذُخْرًا وَ اجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا 
জানাযা নামাযের দু'আ (নাবালিগা মেয়ে হলে):

اللَّهُمَّاجُعَلْهَالَنَافَرَطَّاوَاجُعَلْهَالَنَاأَجُرَّاوَذُخُرًّاوَاجُعَلْهَالَنَاشَافِعَةً مُشَفَّعَةً

দ্র: জানাযার নামায দাঁড়িয়ে পড়া ও চার তাকবীর দেওয়া ফরজ। প্রথম তাকবীর শেষে ছানা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দর্রদ ও তৃতীয় তাকবীর শেষে দু'আ পড়া সুন্নাত।

## মুসাফির হওয়ার ক্ষেত্রে ভ্রমণের দূরত্ব

শরীয়তের আইন মুতাবিক মুসাফির কতটুকু দূরে ভ্রমণ করলে নামায কসর করবে তার সঠিক হিসাব আমরা নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে পাই।

-বর্ণিত আছে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা ৪ বুরুদ পর্যন্ত দূরত্বে ভ্রমণ করলে নামায ক্সর করতেন ও ইফতার করতেন অর্থাৎ রোজা রাখতেন না। ৪ বুরুদ হলো ১৬ ফারসাখ [অর্থাৎ ৪৮ মাইল]। [সহীহ বুখারী, ক্সর নামায আদায় অধ্যায়]

ফাতওয়া তুনাইয়্যাতে আছে, অধিকাংশ মুহাদ্দিসীন বলেছেন, ৪৮ মাইল ভ্রমণই হচ্ছে শরঈ দৃষ্টিতে সফর।

দ্র: মুসাফিরের জন্য ক্বসর নামায আদায় করা জরুরী। রোযা রাখা যাবে। তবে মুসাফির অবস্থায় ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি আছে। অবশ্য মুক্বিম হওয়ার পর তা (রমযান শেষে) কাযা হিসাবে আদায় করা ফরয।

হানাফী মাযহাব মতে ১৫ দিনের নীচে কোন স্থানে অবস্থান করার নিয়ত করলে (৪৮ মাইল কিংবা এর বেশী দূরত্বে) ভ্রমণকারী শরস্থ মুসাফির হিসাবে গণ্য হবেন। এ ব্যাপারে একটি হাদীস নিম্নে তুলে ধরা হলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা বলেন, "যখন কেউ কোন স্থানে ১৫ দিন থাকার নিয়ত করবে [কিংবা এর বেশী] , তাকে অবশ্যই নামায পূর্ণভাবে পালন করতে হবে [অর্থাৎ সে মুক্বীম ব্যক্তিদের মতো নামায আদায় করবে]"। [তিরমিযী, ১: ৫৩৩]

উল্লেখ্য উপরোক্ত হাদীস থেকে একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়েছে, ১৫ দিন কোন স্থানে থাকার নিয়তই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যদি কারো এই নিয়ত না থাকে এবং কোন জরুরত হেতু ঐ স্থানে শেষ পর্যন্ত ১৫ দিন থেকেই যায় তবুও সে মুসাফির গণ্য হবে। অন্যদিকে কেউ যদি ১৫ দিন থাকার নিয়ত করে ফেলেন, কিন্তু ১৫ দিন কোন কারণবশত থাকা হয় না তথাপি তাকে মুক্বীম হিসেবে পুরো নামায আদায় করতে হবে। মনে রাখা দরকার ক্বসর কেবল যুহর, আছর ও ইশার ফরয নামাযে প্রজোয্য। আরোও স্মরণ রাখা দরকার, ইমাম মুক্বীম হলে মুক্তাদীও মুক্বীমের মতো ইমামের পেছনে চার রাকআত পড়তে হবে। কিন্তু মুসাফির যদি জামাআত ছাড়া একা নামায পড়েন বা জামাতে নামাযের ইমাম হয়ে যান তাহলে নামায ক্বসর করতে হবে। মুসাফির মুক্তাদী যদি মুসাফির ইমামের পেছনে নামায পড়েন তাহলে উভয়ে ক্বসর পড়তে হবে। জামাতের ক্ষেত্রে সালাম শেষে মুক্বীম মুক্তাদী দাঁড়িয়ে আরো দুই রাকআত পড়ে চার রাকআত পূর্ণ করবেন। এ ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ থাকলে অভিজ্ঞ কোন আলিমকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন। মনে রাখা দরকার মুসাফির হয়ে পুরো চার রাকআত ফরয নামায আদায় করা নিষিদ্ধ। কেউ যদি মনে করে 'আমি মুসাফির অবস্থায় পুরো চার রাকআত নামায পড়ে নেবাো' তাহলে এটা তার জন্য ঠিক হবে না। কারণ ক্বসর নামায আদায়ের নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে।

## জামাআতে নামাযে দাঁড়ানোর সঠিক পদ্ধতি

হাদিস শরীফে জামাআতে নামাযে সকল মুক্তাদীকে লাইন সোজা করে দাঁড়ানোর বিশেষ তাগিদ এসেছে। বাস্তবে লাইন সোজা করা ও এতে কোন ফাঁক না রাখা ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত হয়েছে। কিছু মুসল্লি আছেন যারা পা দু'টো ছড়িয়ে (মাঝখানে বড় ফাঁক রেখে) নামাযে দাঁড়ান। কোন মাযহাবে এরকম দাড়ানোর প্রমাণ নেই।

বাস্তবে সঠিক পদ্ধতি কোন্টি? তাই আমরা এই ব্যাপারটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে হানাফী মাজহাব মুতাবিক নামাযে দিাঁড়ানোর সঠিক পদ্ধতি হাদীস শরীফের আলোকে বর্ণনা দেব।

যারা ছড়িয়ে দাঁড়ানোর পক্ষে, তাদের দলীল হলো এই হাদীসটি: নু'মান বিন বাশীর রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদা রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আল্লাহর ওয়াস্তে অবশ্যই তোমাদেরকে কাতার সোজা করতে হবে, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরকে বিভক্ত করে ফেলবেন"।' হযরত নু'মান বিন

বাশীর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরো বলেন, 'আমি তখন লক্ষ্য করলাম, সকলে একে অন্যের কাঁধ ও পায়ের গোড়ালী একত্র করে নিচ্ছেন'।" [আবু দাউদ, সহীহ ইবনে খুজাইমা]

হযরত নু'মান রাদিয়াআল্লাহু আনহুর শেষোক্ত উক্তিটি ইমাম বুখারীও লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে এই হাদীসটি সূক্ষ্মভাবে গবেষণার পর মুহাদ্দিসরা কয়েকটি বিষয়ের উপর দৃষ্টিগোচর করেছেন: ১. রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসে কিংবা অন্য কোনটিতে পা দু'টো ছড়িয়ে দাঁড়ানোর নির্দেশ কখনো দেন নি। এছাড়া তিনি একে অন্যের পায়ের গোড়ালী লাগিয়ে দাঁড়াতেও বলেন নি। ২. সাহাবায়ে কিরাম নিজেরাই লাইন সোজা করার তাগিদে এভাবে [উক্ত বিশেষ সময়ে] দাঁড়িয়েছিলেন। কারণ, তাঁরা এসময় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি কড়া নির্দেশ শ্রবণ করেন। ৩. হযরত নু'মান বিন বাশীর রাদ্বিআল্লাহু আনহু হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন, সাহাবায়ে কিরাম লাইন সোজা করার সময় এভাবে [একে অন্যের কাঁধ ও পায়ের গোড়ালী] একত্র করে দাঁড়াচ্ছেন নামায শুকুর পূর্বমুহূর্তে। তিনি বলেন নি, নামায চলাকালেও তাঁরা একই অবস্থায় ছিলেন।

সুতরাং উক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসীন যেমন হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও আল্লামা শওকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এ মত দিয়েছেন, সাহাবায়ে কিরাম লাইন সোজা করার ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে নামাযের পূর্বে এরূপ করতেন। অর্থাৎ লাইন সোজা হয়ে গেলেই যারতার পা স্বস্থানে (যেভাবে স্বাভাবিকভাবে ক্বিলামুখী হয়ে দাঁড়াতে হয়) ফিরিয়ে নিতেন। বাস্তবে হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস শরীফ থেকে এ কথাটির পূর্ণ সমর্থন মিলে। হাদীসটি নিমুরূপ।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু বলেন, "আজকাল যদি আমি এভাবে [পায়ের গোড়ালী তাবিঈদের সঙ্গে একত্রিত] করি তাহলে তাঁরা বন্য ঘোড়ার মতো দৌড়াদৌড়ি করবেন!" [ফাতহুল বা-রী, খণ্ড ২, পৃ ঃ ১৭৬]

এই হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে, তাবিঈরা পা ছড়িয়ে দাঁড়ানোর আমলটি খুব বেশী অপছন্দ করতেন। এই হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটি বিষয় অবগত হওয়া যায়: ১. হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিআল্লাহু আনহু এই আমলটি সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছিলেন। ২. যদি এটা একটি সুন্নাত আমল হতো তাহলে হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু কখনও অপরের অপছন্দের ভিত্তিতে তা পরিত্যাগ করতেন না। ৩. তাবিঈন কখনো তা অপছন্দ করতেন না- যদি তাঁরা এই আমলের উপর সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিআল্লাহু আনহুম প্রতিষ্ঠিত আছেন বলে দেখতেন। ৪. সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে এরূপ আমল অত্যল্প ছিল বা পরবর্তীতে আদৌ ছিলো না] বলেই তাবিঈন এটাকে অপছন্দ করেছিলেন। ৫. কোন হাদীস থেকে জানা যায় না যে, এরূপ আমল কোন সাহাবায়ে কিরাম পরবর্তীতে অব্যাহত রেখেছেন।

উপরোক্ত বক্তব্য দারা এই আমল করা যে গ্রহণযোগ্য নয় তা আর পাঠকদেরকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন বলে মনে করি না। এরপরও প্রথমে উদ্ধৃত হাদীস শরীফের ভিত্তিতে যদি মেনেই নেই যে, লাইন সঠিক করতে যেয়ে নামাযের পূর্বমুহূর্তে যেহেতু সাহাবায়ে কিরাম [একবার মাত্র হলেও] ছড়িয়ে একে অন্যের গোড়ালী ছুঁইয়ে দাঁড়িয়েছেন, তাই তা করা কোন দোষের নয়। কিন্তু এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়, নামাযের ভেতর অন্যান্য অবস্থায় তা কি প্রযোজ্য হবে বা আদৌ কি তা আমল করা সম্ভব? এছাড়া আমরা লক্ষ্য করেছি, অনেকে একা একা নামায আদায় করতে যেয়েও পা ছড়িয়ে দাঁড়ায়! অথচ উক্ত হাদীসটি [যার উপর ভিত্তি করে তারা এই আমল করেন বলে দাবী করেন] একমাত্র জামাআতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

বিষয়টি দৃঢ়ভাবে হানাফী মাজহাব অনুযায়ী পাঠকদেরকে অবগত করতে চাই, পা ছড়িয়ে দাঁড়ানো সুনাত পদ্ধতি নয়। বাস্তবে এখানে বর্ণিত প্রথম হাদীস শরীফসহ আরো কয়েকটি হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, সফ সোজা করা ওয়াজিব। এটা করতে যেয়ে নামাযের পূর্বে সাহাবায়ে কিরাম নিজেরাই পাশের ব্যক্তির পায়ে পা লাগিয়ে কিছুটা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাইন ঠিক করতেন। এরপর নামাযের ভেতর একই অবস্থায় থাকার পক্ষে কোন সরাসরি প্রমাণ নেই। বরং পরবর্তীতে এরূপ অভ্যেস থেকে সবাই বিরত থাকেন।

এবার সঠিক পদ্ধতিতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কিছু উক্তি এখানে তুলে ধরছি। আসুন, আমরা সবাই এভাবে নামায কায়েম করার আপ্রাণ চেষ্টা করি।

#### মু'মিনের নামায

িনিম্নে নামায আদায়ের বিশেষ পদ্ধতি শাইখুল মাশাইখ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মন্ধী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত গ্রন্থ 'যিয়াউল কুলুব' থেকে সংগ্রহিত। অবশ্য কথাগুলো হুবহু নকল করা হয় নি। লেখক তার নিজের ভাষায় ঐ বর্ণিত পদ্ধতিকে তুলে ধরেছেন। তার নিজস্ব সংযোজনও আছে, যা তিনি তাঁর শায়খ, কুতবে যামান হ্যরত মাওলানা আমিনউদ্দীন শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির কাছ থেকে শিখেছেন। - সম্পাদক]

নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরিমার পূর্বে মুসল্লিকে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। নামাযে খুজুখুণ্ড বা একাগ্যতা অত্যন্ত জরুরী। আর তা অর্জনের লক্ষ্যেই এই পূর্বপ্রস্তুতি। নিজের কল্পনাকে আল্লাহমুখি করুন এবং ভাবুন, আমি বিশ্বের মহান প্রতিপালকের দরবারে হাজির হয়েছি। তাঁর নির্দেশ পালন ও আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ পৃথিবীর সব কিছু ভুলে ক্বিয়াম, রুকু, সিজদা আদায় করবেন, একমাত্র প্রভু আল্লাহ তা'আলাকে রাজী-খুশী করার লক্ষ্যে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কিছুই আমার অন্তরে নেই- একথা চিন্তা করুন। সর্বোপরি মনে রাখবেন, এটাই হয়তো আমার জীবনের শেষ নামায়।

এরপর সম্পূর্ণরূপে ক্বিলামুখী হয়ে দাঁড়ান। সিনা ক্বিলার দিকে থাকতে হবে আর তা সম্ভব যখন আপনার দু' পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও গোড়ালির (বা মুরার) দূরত্ব ঠিক সমান হবে। স্বাস্থ্য ও উচ্চতার উপর নির্ভর করবে দু' পায়ের পাতার মধ্যখানের দূরত্ব কতটুকু হবে। তবে সাধারণত তা চার আঙ্গুল থেকে ১২ আঙ্গুল পর্যন্ত হতে পারে। নামায যদি জামাআতে হয়ে থাকে তাহলে পার্শ্ববর্তী মুসল্লির কাঁধে নিজের কাঁধ লাগিয়ে পায়ের গোড়ালি (বা মুরা) সমান রেখে সফ ঠিক করবেন।

সফ ঠিক করে দাঁড়ানোর পর তাকবীরে তাহরিমা শেষে বাম হাতের কজার জয়েন্টের উপর ডান হাতের তালু বসিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কজি ধরুন। এরপর নীচের দিকে যতটুকু যায় ততটুকু পর্যন্ত হাত দু'টো স্বাভাবিকভাবে নামিয়ে নেবেন- এতে দেখবেন আপনার বাঁধা হাতদ্বয় এমনিতেই নাভির কিছুটা নীচে যেয়ে পৌঁছবে। এবার দৃষ্টি সিজদার জায়গায় রাখুন। নিজেকে স্বাভাবিক রাখবেন। জোর করে নীচের দিকে নুইবেন না বা বেশী জোর করে সোজা হওয়ার চেষ্টাও করবেন না। এবার অন্তর স্থির রেখে সূরা পাঠ শুরু করুন।

এভাবে দাঁড়ানোর ফলে কয়েকটি বিষয় সুষ্ঠু হবে: ক. আপনি ক্বিলামুখী হবেন, খ. দাঁড়ানোর মধ্যে স্বাভাবিকতা বজায় থাকবে- অর্থাৎ কোন ধরনের টেনশন অনুভব হবে না, গ. মনে একাগ্রতা জন্মাবে এবং ঘ. বিনয় ভাব সৃষ্টি হবে।

সূরা-কিরআত শেষে রুকুতে যেয়ে চোখের দৃষ্টি পায়ের পাতার উপর রাখুন। হাঁটুর উপর হাতের আঙ্গুলগুলো খোলা অবস্থায় রেখে পিঠ একেবারে সোজা করুন এভাবে, যাতে এর উপর পানিভর্তি কলস রাখলে তা কাত-চিৎ না হয়। অর্থাৎ নিতম, পিঠ ও মাথা একটি সরলরেখায় থাকবে। রুকুর তাছবীহ অন্তত পাঁচবার উচ্চারণ করবেন। যে নামাযে সূরা নীরবে পড়ার নিয়ম তাতে এমনভাবে পড়বেন যেন আপনি নিজে তা শোনতে পারলেও পাশের ব্যক্তি না শোনেন।

রুকু শেষে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ান। হাতদ্বয় উভয় দিকে ছাড়া অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে থাকবে। মনে রাখবেন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো জরুরী। এবার চোখের দৃষ্টি পুনরায় সিজদার দিকে ফিরিয়ে নিন।

সিজদায় যাওয়ার সময় ধীরে ধীরে নিজেকে নীচের দিকে নামিয়ে নিন এবং প্রথমে হাঁটুদ্বয় মুসাল্লার উপর রাখুন এরপর দু' হাত [এসাথে অঙ্গুলিগুলো জড়িয়ে নিন যাতে কোন ফাঁক থাকেনা] তারপর নাক ও সবশেষে কপাল সিজদার জায়গায় রাখুন। এবার দৃষ্টি থাকবে আপনার নাকের দিকে । হাত থাকবে সোজা ক্বিলামুখী হয়ে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি বরাবর আপনার কাঁধ হবে। সিজদার তাছবীহ অন্তত ৫ বার আদায় করবেন।

প্রথম সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল তারপর নাক এবং সবশেষে হাতদ্বয় উঠাবেন। জলসার (বসার) সময় বাম পা কাত করে এর উপর বসবেন ও ডান পায়ের অঙ্গুলিগুলো ক্বিলামুখী রেখে বাঁকা করে মুরা (পায়ের গোড়ালি) উপরের দিকে রাখবেন। এভাবে দু' রাকআতের মাঝখানে ও শেষ বৈঠকেও বসবেন। মনে রাখবেন দু' সিজদার মাঝখানে ভালো করে বসা জরুরী। নামাযে কোন সময়ই তাড়াহুড়ো করবেন না- এতে নামাযের মাহাত্ম্য, গুরুত্ব ও খুজুখুণ্ড ক্ষুণ্ন হয়। এমনকি এর ফলে কোন ওয়াজিব নষ্ট হয়ে যেতে পারে কিংবা নামাজ ফাসিদও হতে পরে।

এরপর দ্বিতীয় সিজদা শেষেও দাঁড়ানোর সময় কপাল, নাক, হাত ও হাঁটু এই তরতীবে উঠাবেন। শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠের সময় 'আশহাদু আল্লাইলা-হা' বলার সময় হাঁটু ও উরুর মধ্যে রাখা ডান হাতের শাহাদাত অঙ্গুলি খাড়া করবেন এবং একই সময় বা একটু পূর্বে বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমাসহ অন্যান্য অঙ্গুলি দ্বারা একটি বৃত্ত তৈরী করবেন। অর্থাৎ পুরো মুষ্টিবদ্ধ করবেন না। এরপর 'ইল্লাল্লাহ' বলার সময় শাহাদাত অঙ্গুলি নামিয়ে ফেলবেন- তবে মুষ্টিবদ্ধ না করে রেখে দেবেন। এই অবস্থায় অর্থাৎ শাহাদাত আঙ্গুল খোলা ও হাঁটুর উপরে রাখা এবং অন্যান্য আঙ্গুল দ্বারা খোলাভাবে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় বাকী সময় কাটিয়ে দর্মদ শরীফ ও দু'আয়ে মাছুরা পাঠ করে সালাম ফেরাবেন। বৈঠকের সময় চোখের দৃষ্টি কোলের দিকে রাখবেন। সালামের সময় অবশ্যই দু' কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখবেন। কল্পনা করবেন, আপনি ফিরিশতা ও অন্যান্য মুসল্লি এবং তাঁদের কাঁধের ফিরিশতাদেরকে সালাম দিচ্ছেন।

নামাযে হাতের অবস্থা ৪টি: ১. বাঁধা, ২. খোলা, ৩. জড়িত ও ৪. স্বাভাবিক। ১. বাঁধা থাকবে তাকবীরে তাহরীমার পর থেকে রুকুতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। ২. খোলা থাকবে রুকুর সময় হাঁটুতে হাত থাকাবস্থায়। ৩. জড়িত থাকবে সিজদার সময়। ৪. অন্যান্য সময় থাকবে স্বাভাবিকভাবে।

নামাযে চোখের দৃষ্টি থাকবে ৪ দিকে: ১. দাঁড়ানোবস্থায় সিজদার জায়গার দিকে, ২. রুকুবস্থায় পায়ের পাতার দিকে, ৩. সিজদাবস্থায় নাকের দিকে এবং ৪. বসাবস্থায় কোল ও বুকের দিকে।

সিজদায় যাওয়ার তরতীব: সিজদায় জমিনের নিকটস্থ অঙ্গ যাবে সব আগে এবং সব শেষে যাবে আকাশের নিকটস্থ অঙ্গ তথা কপাল । সুতরাং প্রথমে মুসাল্লায় যাবে হাঁটু, এটা জমিনের নিকটস্থ অঙ্গ, এরপর হাতদ্বয়, এগুলো জমিনের পরবর্তী নিকটস্থ অঙ্গ, তারপর নাক, এটা জমিনের পরবর্তী নিকটস্থ অঙ্গ এবং সবশেষে কপাল, যা আকাশের নিকটস্থ অঙ্গ।

সিজদা থেকে উঠার তরতীব: সিজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে উঠবে আকাশের নিকটস্থ অঙ্গ এবং সবশেষে উঠবে জমিনের নিকটস্থ অঙ্গ। সুতরাং প্রথমে উঠবে কপাল, তারপর নাক, এরপর হাত ও সবশেষে হাঁটু। লক্ষ্য করুন সিজদাবস্থায় কপাল জমিনের নিকট, এরপর জমিনের নিকট থাকে নাক, তারপর জমিনের নিকট হলো হাত আর সবশেষে হাঁটু যা জমিনের সর্বাপেক্ষা নিকটস্থ অঙ্গ।

#### একনজরে হানাফী পদ্ধতিতে নামায

সুপ্রিয় পাঠকদের সুবিধার্থে নামাযের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো। এখানে গ্রন্থিত প্রতিটি ফর্য, ওয়াজিব, সুনাত ও মুস্তাহাব আমল হানাফী ফিক্হ এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হানাফী মাজহাবপন্থী সকলেই নিশ্চিন্তে এসব আমল করতে পারবেন।

#### নামাযের আহকাম ও আরকান

নামাথের বাইরে আহকাম বা শর্ত মোট ৭টি: ১. শরীর পাক, ২. কাপড় পাক, ৩. নামাথের স্থান পবিত্র, ৪. সতর ঢাকা, ৫. কিবলামুখী হওয়া, ৬. নিয়ত করা এবং ৭. তাকবীরে তাহরিমা।

নামাযের ভেতরে আরকান বা ফরয মোট ৬টি: ১. ক্বিয়াম বা দাঁড়িয়ে নামায পড়া, ২. কিরাআত (কুরআন শরীফ থেকে একটি লম্বা কিংবা ছোট্ট তিনটি আয়াত পড়া), ৩. রুকু করা, ৪. সিজদা করা, ৫. আখেরী বৈঠক এবং ৬. (সালাম ফিরিয়ে) স্বেচ্ছায় নামায শেষ করা।

#### নামাযের ওয়াজিব

নামাযে মোট ১৩টি ওয়াজিব: ১. ফরয নামাযে প্রথম দুই রাকআতে এবং বিতির, সুনাত ও নফল নামাযের সব রাকআতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা, ২. ফরয নামাযের শেষের দুই রাকআত ছাড়া অন্যান্য সকল রাকআতে সূরা ফাতিহার পর অপর কোন সূরা বা এর কোন অংশ পাঠ করা, ৩. নামাযের ফরযসমূহ নিজ নিজ স্থানে আদায় করা, ৪. প্রথম বৈঠক করা (চার রাকআত নামাযে দুই রাকআত পর তাশাহ্হুদ পাঠের সমপরিমাণ সময় বসা) ৫. উভয় বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা, ৬. বিতির নামাযের সময় তাকবীর শেষে দু'আয়ে কুনুত পাঠ করা, ৭. দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত ৬ তাকবীর বলা, ৮. প্রত্যেক ফরয় নামাযের প্রথম দুই রাকআতকে এবং অন্যান্য নামাযের সকল রাকআতকে কিরাআতের জন্য

নির্ধারিত করা, ৯. রুকু ও সিজদায় অল্তত এক তাসবীহ পরিমাণ সময় কাটানো এবং সোজা হয়ে দাঁড়ানো ও সোজা হয়ে বসা, ১০. ফযর, মাগরিব, ইশা, জুমু'আ, ঈদ ও তারাবীহ (এবং তারাবীহ শেষে জামাআতে বিতির আদায়কালে) ইমামকে সরবে ক্বিরাআত পাঠ করা, ১১. যুহর ও আসরের নামাযে ইমামকে সূরা নীরবে পাঠ করা, ১২. আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ্ বলে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা এবং ১৩. সূরা ফাতিহা অন্য সূরার পূর্বে পড়া। (দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ আবদুল লতিফ চৌধুরী; ফাতওয়ায়ে আলমগিরী)

দ্রে: উপরোক্ত ওয়াজিবগুলোর মধ্যে একটিও যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়া হয় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। পুনরায় পড়তে হবে। আর যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে- এতে নামায শুদ্ধ হবে। - ফাতওয়ায়ে আলমগিরী)

#### নামাযের সুন্নাত

নামাযে মোট ২৫টি সুন্নাত আছে: ১. তাকবীরে তাহরিমার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত ওঠানো এবং মহিলাদের জন্য কাঁধ পর্যন্ত ওঠানো, ২. তাকবীরে তাহরিমার সময় মাথা সোজা রাখা (ঝুঁাকাবেন না), ৩. ইমামের জন্য তাকবীর, তাসমীহ (সামি'আল্লাহুলিমান হামিদা) এবং সালাম প্রয়োজনমাফিক সজোরে উচ্চারণ করা, ৪. সুবহানাকা .. (সানা) নীরবে বলা, ৫. আউযুবিল্লাহ ... (তাআওউয) নীরবে বলা, ৬. বিসমিল্লাহ ... (তাসমিয়া) নীরবে পাঠ করা, ৭. সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম ও মুক্তাদি নীরবে 'আ-মিন' বলা, ৮. পুরুষের জন্য নাভির নীচে (নাভি ঘেষে) এবং মহিলাদের জন্য বুকের উপর বাম হাত নীচে ও ডান হাত উপরে রেখে বাঁধা, ৯. ফজরের নামাযে ৫০ আয়াত, যুহরের নামাযে ৩০ আয়াত, আসরের ও ইশার নামাযে ২০ আয়াত এবং মাগরিবে ছোট ছোট সূরা পাঠ করা, ১০. রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা, ১১. রুকু থেকে ওঠার সময় 'সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলা, ১২. রুকুর মধ্যে অন্তত তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' পাঠ করা, ১৩. রুকুর মধ্যে মাথা, পিঠ ও নিতম্ব বরাবর রেখে উভয় হাতের আঙ্গুল খোলা রেখে শক্তভাবে হাঁটুতে

ধরা, মহিলারা কেবল হাত রাখবে- শক্তভাবে ধরবেন না, ১৪. সিজদায় যাওয়ার সময় তাকবীর বলা, ১৫. সিজদা থেকে মাথা উত্তোলনের সময় তাকবীর বলা, ১৬. সিজদায় অন্তত তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়া, ১৭. আত্তাহিয়্যাতু পাঠের সময় পুরুষরা বাম পা বিছিয়ে ডান পা খাড়া করে আঙ্গুল বাকা করে কিবলামুখী রেখে বসা, ১৮. দুই সিজদার মাঝে কিছুক্ষণের জন্য বসা, ১৯. শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পর দরূদ শরীফ পাঠ, ২০. দরূদ শেষে দু'আয়ে মাছুরা পাঠ করা, ২১. তাশাহহুদ পাঠকালে 'আশহাদু আল্লা-ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল তুলে ইশারা করা এবং পরে নামিয়ে নেওয়া (মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি একত্র করে বৃত্তের মতো বানিয়ে সালাম ফেরানোর পূর্ব পর্যন্ত কিংবা দাঁড়ানোর পূর্ব পর্যন্ত মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায় ডান হাত রাখা, এসময় শাহাদাত আঙ্গুল সোজা অবস্থায় হাঁটুর উপর থাকবে।), ২২. ফরয নামাযের শেষ দুই রাকআতে (ইমাম এবং একা নামাযপালকারী) সূরা ফাতিহা পাঠ করা, ২৩. বিতির নামাযে দু'আ কুনুতের পূর্বে হাত উঠিয়ে তাকবীর দেওয়া, ২৪. জামাআতে নামায পড়ার সময় ইমামকে 'সামি'আল্লাহুলিমান হামিদাহ' বলার পর মুক্তাদিরা নীরবে 'রাব্বানা লাকাল হামদ' বলা, একাকী নামায পড়ার সময় উভয়টি বলা এবং ২৫. সালামের সময় পার্শ্বস্থ মুসল্লি ও ফিরিশতাদের প্রতি সালাম দেওয়ার নিয়ত করা।

#### নামাযের মুস্তাহাব

নামাযে মোট ২১টি মুস্তাহাব আছে: ১. তাহরিমা বাঁধাবস্থায় উভয় হাতের কজা জামার আন্তিনের বাইরে রাখা, ২. দাঁড়ানো অবস্থায় পুরুষরা উভয় পায়ের দূরত্ব অন্তত চার আঙ্গুল পরিমাণ রাখা এবং উভয় মুরা (পায়ের গোড়ালি) ও বৃদ্ধাঙ্গুলির দূরত্ব সমান রেখে কিবলা ঠিক করা; মহিলারা উভয় পা একত্র করে রাখবেন, ৩. একাকী নামাযের সময় তাসবীহসমূহ তিনবারের বেশী (বেজোড় সংখ্যায়) পাঠ করা, ৪. দাঁড়ানোবস্থায় দৃষ্টি সিজদার জায়গার দিকে স্থির রাখা, ৫. রুকুর সময় দৃষ্টি পায়ের পাতার উপর স্থির রাখা, ৬. সিজদার সময় দৃষ্টি নাকের অগ্রভাগের দিকে থাকা, ৭. মধ্যবর্তী ও শেষ বৈঠকের সময় কোলের দিকে দৃষ্টি প্রির রাখা, ৮. সালাম ফেরানোর সময় নিজের কাঁধের দিকে দৃষ্টি রাখা, ৯.

দাঁড়ানো অবস্থায় হাই ও হাঁচির সময় ডান হাতের পিঠ দারা রোধ করা এবং অন্যান্য সময় বাম হাতের পিঠ দিয়ে রোধ করা, ১০. সাধ্যমত হাঁচি ও কাশি না দেওয়ার চেষ্টা করা, ১১. উভয় হাতের মাঝখানে নাক-কপাল সিজদার জায়গায় লাগিয়ে সিজদা করা, ১২. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাঁটু জমিনে রাখা, ১৩. তারপর উভয় হাতের আঙ্গুল একটা আরেকটার সাথে লাগিয়ে সোজা করে কিবলামুখী রেখে জমিনে রাখা, ১৪. এরপর নাক রাখা, ১৫. অবশেষে কপাল রাখা, ১৬. সিজদার সময় পুরুষের পেট ও রান আলাদা রাখা, ১৭. মহিলাদের পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখা, ১৮. তাসবীহ বেজোড় সংখ্যক পাঠ করা, ১৯. সিজদা হতে ওঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, এরপর হাত এবং সবশেষে হাঁটু (দাঁড়াতে হলে) উঠানো, ২০. উভয় বৈঠকের সময় দুই হাত হাঁটুর উপর (স্বাভাবিকভাবে) রাখা এবং ২১. প্রথমে ডানদিকে এবং পরে বামদিকে সালাম ফেরানো। (প্রাগুক্ত, আলমগিরী)

#### যেসব কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়

হানাফী মাজহাব মতে ২৫টি কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায় : ১. ভুলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নামায অবস্থায় কথা বললে, ২. কাউকে সালাম দিলে, ৩. কারো সালামের উত্তর দিলে, ৪. ইচ্ছাকৃতভাবে উহ! আহ! শব্দ উচ্চারণ করলে, ৫. বিনা কারণে বেশী কাশি দিলে, ৬. বিপদে বা বেদনায় শব্দ করে কাঁদলে (তবে আল্লাহর ভয়ে নীরবে কান্নাকাটি করলে নামায নষ্ট হবে না), ৭. মুক্তাদী ছাড়া অন্য কারো লোকমা ইমামকে গ্রহণ করলে, ৮. সুসংবাদ শ্রবণ করে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে, ৯. দুঃসংবাদ শ্রবণ করে 'ইন্নালিল্লাহ …' বললে, ১০. বিচিত্র সংবাদ শোনে 'সুবহানাল্লাহ' বলা, ১১. হাঁচির উত্তরের উত্তর 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বললে, ১২. নাপাক জায়গায় সিজদা করলে, ১৩. কিবলার দিক থেকে বিনা কারণে সিনা ঘুরে গেলে, ১৪. কুরআন শরীফ দেখে দেখে পাঠ করলে, ১৫. নামাযে শব্দ করে হাসলে [মুচকি হাসিতে অযু ও নামায নষ্ট হয় না কিন্তু মুচকি হাসি দিতে নেই। জেহেক (একামাত্র নিজে শোনা যায় এরূপ আওয়াজে) হাসি দিলে নামায নষ্ট হবে, কিন্তু অযু নষ্ট হবে না। ক্বাহক্বা (জোরে হাসি যা নিজে এবং অন্যরা শোনে) হাসি দিলে অযু এবং নামায নষ্ট হয়ে যাবে।], ১৬. মানুষের

কাছে চাওয়া হয়, এরূপ দু'আ সজোরে উচ্চারণ করলে, ১৭. কোন কিছু আহার করলে, ১৮. কোন কিছু পান করলে, ১৯. ইমামের আগে আগে মুক্তাদীরা রুকু-সিজদা করলে, ২০. কিরাআত অশুদ্ধ পাঠ করলে, ২১. ইমাম ছাড়া অন্য কারো ভুল ধরলে, ২২. আমলে কাসীর হলে [যেসব কাজ করলে নামাযরত মনে হয় না- তা-ই আমলে কাসীর], ২৩. বেশিক্ষণ বেহুদা কাজ করলে, ২৪. তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় সতর খোলা থাকলে, ২৫. মুক্তাদী ক্বিলার দিকে ইমামের আগে দাঁড়ালে এবং ২৬. কোন ফরয কাজ ত্যাগ করলে। (প্রগুক্ত, আলমগিরী)

## একনজরে নামায পড়ার উপকার ও না পড়ার ক্ষতি

নামায সঠিকমতো আদায় করলে ৫টি পুরস্কার মিলে: ১. নামাযীকে রুষী-রোজগারের অভাব থেকে মুক্ত করা হবে। ২. নামাযী কবরের আযাব থেকে রেহাই পাবে। ৩. কিয়ামতের দিন নামায পালনকারীর আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা হবে। ৪. নামাযী পুলসিরাতের উপর দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে পার হয়ে যাবে এবং ৫. নামাযীকে বিনা হিসাবে বেহেশত দান করা হবে।

নামায সঠিকমতো আদায় না করলে ১৫টি শান্তি দেওয়া হবে: দুনিয়াতে ৫টি শান্তিঃ ১. তার জীবনে বরকত থাকবে না। ২. তার চেহারা থেকে নেক কাজের নূর বিলুপ্ত হবে। ৩. এ লোক অন্য কোন নেক কাজের বদলা থেকে বঞ্চিত হবে। ৪. তার দু'আ কবুল হবে না এবং ৫. নেককার বাদ্দাদের দু'আর মধ্যেও সে অংশীদার হবে না। মৃত্যুর সময় ৩টি শান্তিঃ ১. সে বেইজ্জত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। ২. ক্ষুদার্থ অবস্থায় তার মৃত্যু হবে এবং ৩. ভীষণ পিপাসাবস্থায় সে মারা যাবে। কবরে ৩টি শান্তিঃ ১. এ ব্যক্তির জন্য কবর এমন সংক্ষীর্ণ হবে যে, বুকের পাঁজরের হাড় একদিক থেকে অপরদিকে ঢুকে পড়বে। ২. কবরে জাহান্নামের অগ্নি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে। ৩. তার উপর এমন ভীষণ ভয়য়য়র আকৃতির একটি সাপ নিযুক্ত হবে, এর চোখ থাকবে আগুনের ও নখগুলো লোহার তৈরী। এটা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। কবর থেকে বের হওয়ার পর ৪টি শান্তিঃ ১. তার হিসাব হবে কঠিন। ২. আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাগান্বিত থাকবে। ৩. তার মুখমগুলে তিনটি কথা লিখা থাকবে: ক. ওহে আল্লাহর

#### কুরআন-হাদীসের আলোকে মাজহাবের গুরুত্ব ও নামায

হক্ব নষ্টকারী! খ. ওহে আল্লাহর গোস্বায় পতিত! গ. দুনিয়াতে তুই যেরূপ আল্লাহর হক্ব নষ্ট করেছিস, সেরূপ আজ তুই আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত! ৪. তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে মাজহাবের গুরুত্ব বুঝা ও সঠিকভাবে নেক আমল করার তাওফিক দিন। আধুনিক যুগের বিভিন্ন ফিতনা থেকে রক্ষা করুন- আ-মিন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

#### সহায়ক কিতাবাদি

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আল-মাজমু শারহুল মুহাজযাব" (খ. ১, পৃ: ৯৩)।

ইমাম ইবনে হুমাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "ফাতহুল ক্বাদির" (খ. ৬, পৃ: ৩৬০)।

ইমাম শা'রানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আল-মিযানুল কুবরাা" (খ. ১ পৃ: ৫৫)।

শায়খ সালেহ সানুসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "ফাতহুল আলীয়্যিল মালিকী ফিল-ফাতওয়া 'আলা মাজহাবিল ইমাম মালিক" (উসূল ফিকহ পরিচ্ছেদ, পৃ: ৪০-৪১)।

শায়খুল ইসলাম আহমদ ইবনে হাজার হাইতামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "তুহফাতুল মুহতাজ বি শাহরিল মিনহাজ" (খ. ১২, কিতাবুয যাকাত, পৃ: ৪৯১)।

ইমাম আহমদ বিন ইয়াহইয়া ওয়ানশিরিসী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আল-মি'য়ারুল মু'রিব ফাতওয়া আহলিল ফিরকিয়্যা ওয়াল আন্দালুস ওয়াল মাগ্বরিব" (খ. ১১ পৃ: ১৬৩-১৬৪)।

ইমাম সাইফুদ্দীন আমিদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আল-ইহকাম ফী উসূলিল আহকাম"(খ. ৪ পৃ: ২৭৮)।

ইমাম জাহিদ কাওসারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আল-লামাজহাবিয়া ক্বানতারাল লাদ্বীনিয়া" (পৃ: ২২৪-২২৫)।

ইমাম জালাল শামসুদ্দীন মাহাল্লী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি,

"জামিউল জাওয়ামী" (শাফিঈ ফিক্হ - কিতাবুল ইজতিহাদ)" (পৃ: ৯৩)। আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়াা" (পৃ: ২০৫)।

আল্লামা আবদুল হাই লাখনৌবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "মাজমুয়াতুল ফাতওয়া" (খ. ৩, পৃ: ১৯৫)।

ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, চার মাজহাব ছাড়া যারা অন্যকিছুর অনুসরণ করে তার খণ্ডন (পৃ: ৬)।

মালিকী ফিকহী গ্রন্থ, "মারাক্ত্রিয়ুস সাউদ" (পয়েন্ট ৯৭৫, পৃ: ৩৯)।

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আল-জামি লিআহকামিল কুরআন (তাফসীর গ্রন্থ)", সূরা আমিয়ার ৭ নং আয়াতের তাফসীর (খ. ১১, পৃ: ১৮১)।

পবিত্র কুরআনুল কারীম: বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর- মাআরিফুল কুরআন, মূল: হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, অনুবাদ ও সম্পাদনা: মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নাহলের ৪৩ নং আয়াতের তাফসীর (খ.১ পৃ: ২৬০ এবং ৭৪২-৭৪৩)।

মুফতি তাক্বী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম, "আল-মিসবাহ ফী রাসমিল মুফতি ওয়া মানাহিজুল ইফতা (ব্যাখ্যা)" (খ. ১, পৃ: ২৫১-২৫২)। শায়খ সালেহ বিন উসাইমিন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, "আল-উসূল মিন ইলমুল উসূল (তাক্বলিদ অধ্যায়)" (পৃ: ৬৮)।

আল-মাকবাতুশ শামিলা, ইলেকট্রনিক লাইব্রেরী। ইন্টারনেট।

উক্ত কিতাবসমূহ ছাড়াও পবিত্র হাদীস শরীফের বিভিন্ন কিতাবসহ আরো বেশ ক'টি কিতাব থেকে তথ্য সংগ্রহিত হয়েছে। গ্রন্থের সর্বত্র পৃষ্ঠাসহ এসব কিতাবের কথা উল্লেখিত আছে। তাক্বলিদ, মাজহাব ও হানাফী ফিকহে নামায সম্পর্কে এ গ্রন্থে যাকিছু যুক্তির আলোকে ও দলিলভিত্তিক লিপিবদ্ধ হয়েছে তা-ই সর্বসাধারণের অনুসন্ধিৎসা মেটানোর জন্য আমরা যথেষ্ট মনে করছি। এরপরও যদি কেউ বিষয়ের আরো গভীরে যাওয়ার ইচ্ছে রাখেন তাহলে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো পাঠ করতে পারেন। ১. আল্লামা শাতিবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত, "কিতাবুল মুয়াফাকাত"; ২. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত, "হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা" এবং "ইক্বুদুল জীদ"; ৩. হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত, "আল-ইশতিহাদ ওয়াল ইজতিহাদ" ইত্যাদি। এছাড়া চার মাজহাবের ফিকহের উপর রচিত মূল কিতাবাদিও তাক্বলিদ, ইজতিহাদ, মাজহাব ইত্যাদির উপর গভীর জ্ঞানার্জনের মৌলিক সূত্র।

## একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী:

ঈমানী দায়িত্ব হিসাবে সবার অবগতির জন্য আমরা নিম্নোক্ত সতর্কবাণী লিপিবদ্ধ করছি।

"লা-মাজহাবীদের দৌরাঅ্য দিন দিন বাংলাদেশে বেড়ে ওঠছে। তারা তাদের বাতিল আঝীদা প্রচার-প্রসারে বিরাট অঙ্কের টাকা খরচ করে যাছে। প্রকাশ করছে অসংখ্য ছোট-বড় বই-পুস্তক। আমরা সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই, এদের খপ্পর থেকে বেঁচে থাকুন। মাজহাবের গুরুত্ব যে কতো বিরাট তা আপনারা অত্র প্রাঠ শেষে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। মাজহাব অনুসরণের মধ্যেই দ্বীন-ইসলাম সঠিকভাবে পালন করা হয়, আর অনুসরণ না করার মধ্যেই পথভ্রম্ভতা ও গোমরাহী নিহিত। হক্কানী উলামায়ে কিরাম ও প্রত্যেক মজসিদের ইমাম সাহেবদের প্রতি আমরা আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা মুসলিম জনগণকে লা-মাজহাবীদের ভ্রান্তি থেকে বাঁচার জন্য ওয়াজ-নসিহত এবং জুমু'আর বয়ানের মাধ্যমে ঈমানী দায়িত্ব মনে করে অবগত করুন।" -সম্পাদক

সমাপ্ত

# খানকায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনীর অন্যান্য কিতাব

- ১. জীবনের শেষ ক'টি দিন ও অমৃত বাণী: হযরত কুতবে যামান শায়খে কাতিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ইন্তিকালের দিনগুলোর উপর হৃদয়বিদারক বর্ণনা, তাঁর অমৃত বাণী এবং চিশতী শাজারায়ে তায়্যিবাহ। গ্রন্থনাঃ ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী।
- ২. **আল-ফুরক্বান:** আল্লামা মুশাহিদ বায়মপুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রণীত বিখ্যাত কিতাব 'আল-ফুরক্বান বাইনাল হাক্কে ওয়াল বাতিলে ফী ইলমিত তাসাওউফ ওয়াল ইহসান'র প্রথম বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ: মাওলানা সৈয়দ মাহমুদুল হাসান।
- ৩. মাহরুব নবীর মাহরুব সুনাত: আল্লামা হাকিম আখতার দামাত বারাকাতুহুম প্রণীত কিতাব 'পেয়ারে নবীকি পেয়ারে সুনাতে'র বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী।
- 8. বাইতুল্লাহর মেহমান: পবিত্র হাজ্জ ও উমরাহ সম্পর্কিত হাদয়াকর্ষক একটি কিতাব। গ্রন্থনা: ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী।
- ৫. আরবী ছাড়া ভিন্ন ভাষায় জুমু'আর খুতবা: একটি যৌক্তিক পর্যালোচনা: কেন আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় জুমু'আর খুতবা দেওয়া যায় না। গ্রন্থনাঃ আবদুল মুকিত মুখতার।
- ৬. সালফে সালিহীন ও ইলমে তাসাওউফ: আমাদের উত্তরসূরি মহাত্মন উলামায়ে কিরামের আত্মশুদ্ধির পথ সৃষ্টি ও অনুসরণের প্রামাণ্য বর্ণনা। গ্রন্থনাঃ মাওলানা কবির আহমদ খান ও ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী।

প্রাপ্তিস্থান: ১. খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া গবেষণা বিভাগ, সুবিদবাজার, সিলেট। ২. জামিয়া রাব্বানিয়া, গদিরাশী, জকিগঞ্জ সিলেট। ৩. হুসাইনিয়া কুতুবখানা, কুদরত উল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

## খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়ার বই নিজে পাঠ করুন, অন্যকে পাঠ করতে বলুন

engineerazizulbari@gmail.com